

## বিজ্ঞাপন।

অপূর্ব্ব দেশভ্রমণের প্রথম খণ্ড অবাক্পুরীদর্শন প্রকাশিত হইল। ইহা ডাক্তার স্থইফ্ট্ প্রণীত প্রসিদ্ধ গলিভার্স ট্রাভেলের অনুবাদ। উপন্যাসে উপহাসছলে ইংলণ্ড দেশের পূর্ব্বতন রীতি নীতি ও শাসন প্রণালী স্থন্দররূপে বির্ত করা আছে। অনেকেই অবগত আছেন যে গলিভার্স ট্রাভেলস্ অতি আমোদপ্রদ পুস্তক। পুস্তকথানি যাহাতে সাধারণের পাঠযোগ্য হয় তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য চেন্টা করা হইয়াছে, কিন্তু কতদ্র কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না।

এক্ষণে পাঠকবর্গে পুস্তক পাঠে রথা সময় নফ জ্ঞান না করিয়া যদি কিঞ্চিন্মাত্রও আমোদ লাভ করেন তাহা হইলেই শ্রম সফল বোধ করিব।

তারিথ ২০ পেথি } সন ১২৮২ সাল। }

গ্রন্থকার।

## রিজ্ঞাপন।

এই পুস্তক ঘাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি ঝামাপুকুরস্থ শ্রীযুক্ত বরদাপ্রদাদ মজুমদারের যন্ত্রে,
পটলডাঙ্গাস্থ তাঁহারই পুস্তকালয়ে ও বাহির সিম্লিয়া মদন মিত্রের লেন ৩০ নং ভবনে অনুসন্ধান
করিলেই পাঁইবেন।

অবাকুপুরীদর্শন। প্রথম **শানু**।

মগধদেশে আমার পিতার কিঞ্চিত্র স্থাকর সম্পত্তিছিল। আমি তাঁহায় তৃতীয় পুত্র। চতুর্দ্দশবর্ষ বয়দের সময় তিনি আমাকে বক্কিমপুরের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। ভথায় আমি তিন বংসর থাকিয়া মনোযোগের সহিত বিদ্যাভ্যাস তৎপরে আমি চারি বৎ**সর পর্য্যস্ত** করিয়াছিলাম। ভথাকার একজন চিকিৎসকের নিকট চিকিৎসা বিদ্যা শিকা করিয়াছিলাম। আমার বায় নির্বাহার্থ আমার পিতা আমাকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ পাঠাইয়া দিতেন। এ অর্থ আমি নাবিক বিদ্যা ও অঙ্ক বিদ্যা শিক্ষার্থে বায় করিতাম: কারণ আমি জানিতাম আমাকে দেশ ভ্রমণে ষাইতে হইবে। তৎপরে আমি চিকিৎসকের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া পিতার নিকট গমন করিলাম। তথায় তিনি এবং আমার খুল্লভাত এবং অন্যান্য আত্মীয়েরা একত্রিত হইয়া আমাকে লক্ষ্মে নগরে অবস্থিতির জন্য প্রতি বৎসরে ৪০ টি করিয়া স্থবর্ণ মুক্রা দিতে স্বীকৃত হইলেন। সেখানে

আমি ছুই বৎসর ৭ মাস পর্য্যন্ত চিকিৎসা বিদ্ করিয়াছিলাম; কারণ আমি জানিতাম যে দেশ ভ্রমণ করিতে হইলে ও বিদ্যা বড় আইন্টাক হইবে। আমি লক্ষে হইতে ফিরিয়া আদিলে আমার চিকিৎসা বিদ্যার শিক্ষক আমাকে এক অর্থবাতা-ধিপতির অধীনে চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার সহিত আমি সার্দ্ধতায় বংসর দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলাম। আমার প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে আমি লধুনা-দেশে অবস্থিতি করিতে মনস্থ করিয়াছিলাম এবং তদ্বিরে আমার প্রভূও আমাকে উৎসাহ দিয়াছিলেন। তথার আমি তাঁছারই উদ্যোগে কতকগুলি রোগী পাইরাছিলাম। তৎপরে আমি তথাকার একটি ক্ষুদ্র বাটীর একাংশ ভাডা লইলাম। কিছুদিন পরেই আমি অতৈত বশাকের রাজেখনী নামী দিতীয় কন্যাকে বিবাহ করিলাম। ঐ বিবাহে আমি চারি শত সুবর্ণ-মুদ্রা ফৌতুক পাইয়াছিলাম।

ছুই বৎসর পরে আমার প্রভুর মৃত্যু হইলে আমার ব্যবসার একেবারে বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। তথন নিরুপার দেখিরা আমার স্ত্রী ও কভিপর বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিরা পুনরার নে কারোহণে দেশ অমণ করিতে মনস্থ করিলাম। আমি ক্রমান্বরে হুইটি অর্ণবপোতের চিকিৎসকের পদপ্রাপ্ত হইলাম; এবং ছয় বংসর কাল শুর্যান্ত পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকস্থ কতিপয় দ্বীপে ভ্রমণ করতঃ কিঞ্চিৎ অর্থ**ও সঞ্চয় করিয়াছিলাম। কার্য্যাবসানে য**থান অব্দর পাইতাম তখনই পুরাতন ও আধুনিক গ্রন্থ-কর্ত্তাদের রচিত নানাবিধ পুস্তক পাঠ করিতাম; এবং যথন সমুদ্রতীরে থাকিতাম তখন তথাকার ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকের আচার ব্যবহার ও ভিন্ন ভিন্ন ভাষা শিক্ষা করিতাম। ভাষা শিক্ষা বিষয়ে আমার তীক্ষ স্মরণশক্তি ছিল। অবশেষে আমি ক্লান্ত হইয়া দেশে ভ্ৰমণ ত্যাগ করিয়া কিয়দ্দিৰস সপরিবারে বাটীতে রহিলাম। পুনরায় কর্ম্ম প্রাপ্তির আশা ছিল কিন্তু কোন কর্ম পাইলাম না। তিন বৎসর পরে আমি এক অর্ণবপোতাধিকারীর অধীনে এক উত্তম কর্ম পাইলাম। ১১১০ সালে আমি পুনরায় দেশ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রথম ভ্রমণ কিঞ্চিৎ বিঘ্লজনক হইয়াছিল। তাহার বিশেষ বুতান্ত বর্ণন করিয়া পাঠকগণকে বিরক্ত করিতে চাহি না। কেবল এই মাত্র বলিভৈছি যে আমরা একটি ঝটিকা দারা উত্তর পশ্চিমস্থ একটি দ্বীপে নীত হইয়াছিলাম। দ্বাদশটি নাবিক অধিক পরি**শ্রমে**র জন্য মৃত্যুঞান্দে পতিত হইল অপরগুলি অতিশর ক্ষীণ ও শীর্ণ হইয়া পড়িল।

৫ই অগ্রহায়ণ ভারিখে নাবিকেরা কিয়ড়ৄরে একটি পাছাড় দেখিতে পাইল। আমরা উহার নিকটে যাইবার মানদে নেকি৷ ছাড়াতে নৌকার বেগ সম্বরণ করিতে অসমর্থ হওয়ায় একেবারে পর্বতোপরি নিক্ষিপ্ত इस्लाम । তाहाएउरे आमार्गत अर्नाटकरे विनके हरेल, কেবল আমরা ছয় জন রক্ষাপাইয়া অপর এক ভরিতে উচিয়া দেখান হইতে পলাইবার চেফী পাইলাম। আমরা আপনাদের ক্ষমতানুষায়ী প্রায় বার ক্রোশ হাল বাহিয়া গিয়া অবশেষে ক্লান্ত হইয়া পডিলাম। তখন ঈশ্বরের রূপার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া রহিলাম। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে উত্তর দিক হইতে হটাৎ এক প্রবল ঝটিকা আসিয়া নৌকা উল্টাইয়া কেলিল। कामात मकी गर्भत य कि मना रहेल जाहा कानिए পারিলাম না; কিন্তু মনে মনে স্থির করিলাম যে ভাছারা সকলেই মৃত্যুগ্রাদে পতিত হইয়াছে। আমি ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া সম্ভবণ করিতে আরম্ভ করিলাম। ষটিকোৎক্ষিপ্ত তরঙ্গ ছারা কখন বা উদ্ধে কখন বা অবঃ ক্ষিপ্ত হইতেছি: এবং মধ্যে মধ্যে কখন কখন দাঁড়াইবার নিমিত্ত পা ঝুলাইয়া দিতেছি। কিন্তু সমুদ্র অতলম্পর্শ কোন মতেই মাটিতে পা ঠেকিল না। কিন্তু যখন একেবারেই সন্তরণে অক্ষম হইয়া পডিলাম তখন व्यामात शमद्रात मृखिका स्थान इहेल। मुखात्रमान इहेता দেখিলাম যে ঝটিকা অনেক থামিয়া গিয়াছে। তখন আমি জল ভাঙ্গিয়া চলিতে চলিতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ আদিয়া উপকুল পাইলাম। রাত্তি প্রায় অই ঘটিকা হইয়াছিল; কোন আগ্রায় প্রাপ্তির আশায় কিয়দ্দূর গমন করিয়াও কোন গৃহাদি দেখিতে পাইলাম না। তখন অতিশয় ক্লান্ত হওরাতে নিদ্রাদেবী আমাতে আবির্ভূত হইলেন। আমি সেই ঘাসের উপরই ঘুমাইলাম এরপ গাঢ় নিদ্রা হইল যে আমার এজম্মে আর কখন ওরপ নিদ্রা ঘটে নাই।

গাত্রোত্থান করিয়াই দেখি যে প্রভাত হইয়াছে। আমি উঠিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু উঠিতে পারিলাম না। দেখিলাম যে আমার বাতৃদ্য় ও পদদ্র রজ্জ্ব দারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ রহিয়াছে; এবং আমার দীর্ঘ কেশ-গুচ্ত এরপে বন্ধন করা আছে। আমার অনুভব হইল যে আমার ক্ষরদ্বর ও উক্তরের সহিতরজ্জু দ্বারা পরস্পার বাঁধা রহিয়াছে। আমি কেবল উদ্ধাদিকে দুর্ফি নিক্ষেপে সক্ষ ছিলাম; অন্য কোন দিকে মস্তক ফিরাইভে পারিতাম না। ক্রমে ক্রমে সূর্য্যের উষ্ণতর রশ্মি আমার দৃষ্টির প্রতিঘাত হইল। তথন আমার চতু-র্দ্ধিকে এক গোলমাল আছভিগোচর হইল; কিন্তু আমি যে অবস্থায় শয়ন করিয়াছিলাম ভাহা**তে আকাশ** ভিন্ন অন্য কোন বস্তুই দৃষ্টি গোচর হয় না। কিছু-কণ পরেই আমার বোধ হইল যে কোন জীব আমার বাম পদের উপর উঠিয়াছে উহা ক্রমে ক্রমে

আমার বকঃস্থলের উপর দিরা আমার চিরুকের নিকট উপস্থিত ছইল। তখন আমি সাধ্যমতে মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখি যে প্রিটি আট অসুলি পরিমিত একটি মসুষ্য দেহ। তাহার এক হত্তে ধনুক ও অপর হত্তে বাণ এবং পৃষ্ঠ দেখে একটি তুণীর লম্বারমান রহিয়াছে। দেখিতে দেখিতে আমার বোধ ছইল বে প্রায় ৪০টি প্ররপ মনুষ্য ভাহার পশ্চাং পশ্চাং আমিতিছে। ইহা দেখিয়া আমি অতীব বিম্মরাপন্ন ছইলাম; এবং এরপ চীংকার করিলাম বে তাহারা সকলেই ভীত হইরা প্লায়ন করিল। পরে ভনিলাম বে ভাহাদের মধ্যে কভকগুলি আমার দেহ ছইওেছ্মিতে লক্ষন কালীন আ্বাভ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

পুনরায় ভাষারা সকলে ফিরিয়া আসিল। ভাষাদের
মধ্যে একজন সাহসে ভর করিয়া আবার মুখ নিরীকণ
করতঃ " ইয়াহো উলাম " এই বলিয়া চীৎকার
করিতে লাগিল। ইহা শুনিয়া অপরাপর সকলেই ঐ
বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল; আমি তখন বুরিতে
পারিলাম না বে তাহারা কি বলিতেছে। অনেক কণ
এরপ অবস্থায় থাকাতে অতি কই হইতে লাগিল; তখন
আমি বন্ধন ছিঁড়িবার চেন্টা করাতে আমার বাম বাছর
বন্ধন ছিঁড়িয়া গেল; এবং আরও বল পুর্বক আকর্ষণ
করাতে আমার কেশ বন্ধন রজ্জু ও কিঞ্চিৎ শ্লুণ হইয়া

পড়িল। কেশরজ্জু প্লর্থ হওরাতে কিঞ্চিৎ মন্তক উত্তোলনে
সক্ষম হইলাম; কিন্তু বেমন ভাহাদের ধরিতে গোলাম
ক্ষমনি তাহারা পলায়ন করিল, এবং সকলে মিলিরা
উদ্ধান্তরে চীৎকার করিতে লাগিল। পরক্ষণেই তাহারা
আমার বাম হন্তোপরি অজ্জ্র অজ্জ্র তীর নিক্ষেপ করিতে
আরম্ভ করিল। বাণ সকল স্থাচিকার ন্যায় আমার
হস্তে বিদ্ধা হইল। তৎপরে তাহারা একটি গোলার শব্দ
করিল। ঐ শব্দ হইবা মাত্র অনেকে আমার দেহের
উপর উঠিল এবং কতকগুলি আমার মুখের উপর উঠাতে
আমি হন্ত হারা তাহাদের বরিলাম।

তীর বর্ষণ শেষ হইলে আমি জ্বালায় অন্থির হইরা ক্রেমস্টক শব্দ করাতেও পুনরার বন্ধন ছিঁড়িতে চেন্টা করাতে ভাহারা আর একটি গোলার শব্দ করিল; এবং কতকগুলি লোক বর্ষা দ্বারা জ্বামার পার্শ্বদেশ বিদ্ধা করিতে লাগিল। কিন্তু ভাগ্য ক্রমে আমার একটি চর্ম্মের গাজাচ্ছাদন ছিল, তাহা তাহারা কিছুতেই বিদ্ধা করিতে সক্ষম হইল না। আমি বিবেচনা করিলাম যে রাজ্রি অবধি তথার থাকিব; তার পর যথন আমার বাম হস্ত বন্ধন মুক্ত আছে তথন অথমি রাজিতে অনারালে অপর বন্ধন ছিঁড়িয়া উঠিতে পারিব। আমার বিবেচনা হইল যে ভাহারা সকলে যদি এক আকারের হয় ভাহা হুইলে ভাহাদের যত সৈন্যই আয়ুক্ত না কেন আমাকে

পরাস্ত করিতে পারিবে না। কিন্তু হুর্ভাগ্য ক্রেমে তাহার বিপরীত ফল হইল। যথন তাহারা দেখিল যে আমি নিশিচন্ত হইয়া শুইয়া আছি তাছারা তীর বর্ধণে कास्य इहेल। किन्न भागक खांदर दांध इहेल य তাহাদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। তথন আমার দক্ষিণ পার্শের কিয়দ্দর হইতে শ্রমজীবী লোকের কোদাল দ্বারা ভূমি খননের ন্যায়, শব্দ প্রুতিগোচর ছইল। তৎক্ষণাৎ আমি সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম একটি ক্ষুদ্র গৃহ নির্মিত রহিয়াছে এবং ভাহার চতুর্দিকে চারিখানি সোপান সংলগ্ন রহিয়াছে। সেই গৃহ হইতে একটি মনুষ্য, বোধ হয় বিদ্বান লোক, আমাকে উপলক্ষ করিয়া একটি স্থদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। আমি তাহার বিন্দু মাত্রও বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু প্র ব্যক্তি বক্তৃত। আরম্ভ করিবার পূর্কে " সাছ উলাম চা " এই বলিয়া বারত্তায় চীৎকার করিয়াছিলেন। ভাহাতে তৎক্ষণাৎ প্রায় ৫০ জন লোক আসিয়া আমার মন্তকের বামদেশের বন্ধন খুলিয়া দিল, বন্ধন খুলিবা মাত্র আমি মন্তক ফিরাইয়া বক্তার অঙ্গ-ভঙ্গী দেখিতে সক্ষম হইলাম।

তাঁহাকে যুবাপুৰুষ বলিয়া বোধ হইল। তিনি তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী আর তিন জন অপেক্ষা অধিক দীর্ঘ ছিলেন। তাঁহার শরীরের দৈর্ঘ আমার হস্তের মধ্যমা অঙ্গুলি

অপেকা কিঞিৎ দীর্ঘ বোধ হইল। অপর চুইটি বক্তার সাহায্যার্থে চুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল। তিনি এক জন প্রধান বক্তার ন্যায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন, ভাঁহার অঙ্গভঙ্গীতে ভয় প্রদর্শন, অঙ্গীকার ও দরার লক্ষণ ষ্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হইতেছিল। আমি তুই একটি কথার উত্তর প্রদান করিরাছিলাম। এবং উদ্ধে দৃষ্টি নিকেপ করিয়া ও বাম হস্ত উত্তোলন করতঃ নম্রভার লক্ষ্ণ প্রকাশ করিলাম। পরে আমার অত্যস্ত ক্ষুধা বোধ হওয়াতে আর থাকিতে না পারিয়া অসভ্যের মত বারস্বার মুখে হাত তুলিয়া সঙ্কেত দ্বারা ক্ষুধার চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিলাম। ঐ দেশের রাজা তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ধ্কুম দিলেন, যে আমার গাত্তে কতকগুলি সোপান লাগাইয়া ঐ সোপান দারা গাত্রোপরি আরোহণপূর্ব্বক এক শতব্যক্তি বড় বড় ঝুড়ি করিয়া খাদ্য সামগ্রী লইয়া আমাকে খাইতে দেয়। রাজাজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্রে এক শত ব্যক্তি খাদ্য দ্রব্য লইয়া আমার গাত্রোপরি আরোহণ করতঃ আমার মুখে আহার দ্রব্য টালিয়া দিতে লাগিল। আমি ঐ খাল্যে নানাবিধ জীবের মাংস দেখিলাম; কিন্তু কোন্ কোন্ জীবের মাংস তাহা আস্থাদনে বুঝিতে পারিলাম না। ভাছাতে জজ্ঞা, ক্ষন্ত্র, গ্রীবা প্রভৃতি অনেকানেক রকম অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংস খণ্ড ছিল।

প্রতি সকল মাংস আমি চারি পাঁচ থানা করিয়া প্রতি থানে থাইতে লাগিলাম; এবং তিন চারি থানা কটিও এক গ্রানে থাইতে লাগিলাম। দ্রুব্য সকল বড় স্থাছু হইরাছিল। যেমন আমার খাদ্য ফুরাইতেছে অমনি ওছারা আমার ক্ষুণা দেখিয়া চমৎকত হইয়া আরও যোগাইতে লাগিল। আমি তার পর জল পানের নিমিত্ত হস্ত ভারা সক্ষেত করিলাম। আমার সক্ষেত বুনিতে পারিয়া তাহারা বড় বড় জালা করিয়া জল আনিয়া অতি কটে আমার গাত্রোপরি তুলিল। তাহারা বুনিতে পারিয়াছিল যে অপজলে আমার কিছুই হইবে না। আমি জল প্রাপ্তিমাত্রেই একেবারে এক এক জালা করিয়া মুখে ঢালিয়া দিলাম।

আমার জল পান শেষ হইলে পর, তাহার। এই
ব্যাপার দর্শনে চমৎক্ষত হইরা আননদ্ধরনি করতঃ
আমার বক্ষোপরি নৃত্য করিতে লাগিল, এবং পূর্বের
ন্যার আনেকবার "ইরাহো উলাম ইরাহো উলাম"
বলিরা চীৎকার আরম্ভ করিল। পরে তাহারা জলের
জালা সকল নিক্ষেপের জন্যনক্ষেত করিল এবং
সকলকে দেখান হইতে সরিরা বাইতে কহিল। আমি
জালা গুলি নিক্ষেপ করিলে তাহারা পুনরার "ইরাহো
উলাম ইরাহো উলাম" বলিতে লাগিল। আমি প্রথমতঃ
মনে করিলাম যে বেমন তাহারা নিক্টে আসিবে অমনি

ভাহাদের ৪০।৫০ টিকে এক চপেটাঘাতে ভূতলে নিক্ষেপ করিব। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল যে যথন উহাদের অভর প্রদান করিরাছি তথন আর এরপ করিব না। আরও ভাবিলাম, যে যখন ইহারা আমাকে এরপ যত্ন করিয়াছে তখন ইহাদের উপর অভ্যাচার করা বিধেয় নয়। আমি তাহাদের সাহস দেখিয়া আক্র্যাহিত হইলাম। আমার এক হস্ত মুক্ত আছে জানিয়াও তাহারা কোন্ সাহসে আমার দেহের উপর বিচরণ করিতে লাগিল। এত বড় বৃহৎ জীব দেখিয়া কিছুমাত্রও ভীত হইল না।

যখন ভাষারা দেখিল যে আমার আর খাদ্যের প্রয়োজন নাই, তখন এক জন রাজপুরুষ আমার নিকটে আসিরা উপস্থিত হইল। রাজপুরুষ সোপান দ্বারা আমার দক্ষিণ পদোপরি উঠিয়া ক্রমে ক্রমে আমার দক্ষিণ পদোপরি উঠিয়া ক্রমে ক্রমে আমার দক্ষিণ পদোপরি উঠিয়া ক্রমে ক্রমে আমারে রাজ কর্ম অনুচর ছিল। রাজ পুরুষ আমাকে রাজ চিহ্ন দেখাইয়া রাজধানীর নিকট অঙ্গুলি নিক্ষেণ করতঃ সামুনয়ে কি বলিলন। আমি পরে জানিলাম বে রাজধানীতে আমাকে লইয়া যাইবে বলিয়া এ রূপ সক্রেড করিতেছেন। আমি হুই একটি কথায় উত্তর দিলাম; কিন্তু ভাষা কোন কাজের হইল না। ভাষায়া কিছুই ব্রবিতে পারিলানা। অবশেষে হস্ত ভক্ষী দ্বারা

বুঝাইয়া দিলাম, যে আমি বন্ধনমুক্ত হইতে চাহি। রাজ পুরুষ মন্তক নাড়িলেন, তাহাতে বোধ হইল যে তিনি আমার অভিপ্রোয় বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি প্রকাশ করিলেন যে আমি বন্দীভাবে নীত হইব; কিন্তু তথায় উত্তমখাদ্য দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইব ও উত্তম রূপে ব্যবহৃত হইব। আমি পুনর্কার বন্ধন ছিঁড়িতেইছা করিলাম; কিন্তু ভাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি দেখিয়া ও তীরের জ্বালা ম্মরণ করিয়া আর সাহস হইল না। তখন তাহাদের সক্ষেত হারা ব্যক্ত করিলাম যে ভাহারা আমাকে লইয়া যাহা ইছা তাহাই করিতে পারে। ইহা বুঝিয়া প্র রাজা এবং তাঁহার অনুচরেরা পরম সস্তোবের সহিত্ত কিরিয়া গেল।

পরক্ষণেই তাহার। বহুসংখ্যক আসিয়া আমার বাম
পার্বের বন্ধন শিথিল করিয়া দিল। আমি দক্ষিণ পার্বে
কিরিতে পারিলাম এবং প্রস্রাব ত্যাগ করিয়া শরীর
সক্ষদ করিলাম। আমার প্রস্রাবের বেগে পতন
ও আধিক্য দেখিয়া তাহারা চনৎক্ষত হইল। ইতি পূর্বে
তাহারা আমার সর্ব্বাক্ষে এক প্রকার প্রলেপ লেপন
করিয়া দিয়াছিল, তাহাতে আমার তীরাঘাতের বেদনা
একেবারে দূর হইল। প্রস্রাব ত্যাগান্তে শরীর সুস্থ
হওয়াতে আমি পুনরায় নিজিত হইলাম। পরে
লোকমুখে শুনিলাম যে আমি আট ঘণ্টা ফ্লিজিত ছিলাম।

কিন্তু ইহা আশ্চর্য্যজনক নহে ; কারণ রাজার আদেশে চিকিৎসকেরা খাদানেবার সহিত এক প্রকার নিজাকারক ঔষধ মিশাইয়া দিয়াছিল । যথন তাহারা প্রথমেই দেখিল যে আমি যুমাইতেছি তখনই তাহারা দূতদারা রাজার নিকট সন্থাদ পাঠাইল। সন্থাদ পাইবা মাত্র রাজা আদেশ ক্রিলেন, যে রাত্রযোগেই আমাকে দচরূপে বন্ধন করা হইবে, এবং আমাকে বহিবার নিমিত্ত একখানি বৃহৎ যান প্রস্তুত করা হইবে, ভদ্বারা আমি রাজধানীতে নীত হইব। ইহা বড তঃসাহদের উপায় ও বড বিম্বজনক: আমার বোধ হয় অন্যান্য দেশের রাজাগণ এরূপ উপায় অবলম্বন করিবেন না। যদি তাহারা আমাকে তীর ও বর্ষা দারা মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিত, তাহা হইলে তাহারা মহা-বিপদে পতিত হইত। তুই এক আঘাত প্রাপ্ত হইবামাত্র আমি জাগরিত ও ক্রোধান্ধ হইয়া বলপূর্ব্বক বন্ধন ছিঁডিয়া ভাছাদের সকলকেই শমন ভবনে প্রেরণ করিতাম। তখন ভাহারা কোন মতেই আতারকা করিতে পারিত না।

এই দেশের লোকেরা অঙ্কশাস্ত্রবিশারদ ছিল, এবং
যন্ত্রাদি নির্মাণ বিষয়ে তাহাদের বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল।
এখানকার রাজা বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে একজন বিখ্যাত
উদ্যোগী ছিলেন। রাজার কতকগুলি চক্রযুক্ত যন্ত্র ছিল,
তাহাতে বড় বড় বুক্ষাদি বাহিত হইত। রাজার যুদ্ধপোত যে সকল বৃক্ষ হইতে নির্মিত হইত তাহা বহিবার

জন্য এষস্ত্র ব্যবহৃত হুইত। তাঁহার বড় বড় যুদ্ধপোত সকল প্রায় ছয় হান্ড লম্বা ছিল।

রাজাদেশ মতে পাঁচশত স্থত্তধর ও অন্যান্য কারি-করেরা আমাকে বহিবার কারণ এক বড যন্ত্র প্রস্তুত করিতে লাগিল। এই রূপে ভাহারা ৪ হাত দীর্ঘে ও আড়াই হাত প্রস্থে এক খানা কাষ্ঠের যন্ত্র নির্ম্মাণ করিল। ইহা বাইশটি চক্রের উপর স্থাপিত ছিল। যন্ত্রপ্রস্তুত হইলে ভাহারা উহা আমার নিকটে আনিরা আমার গাত্তের অভি সন্নিকটে রাখিল। কিন্তু আমাকে যানোপরি উত্তোলন করা ভাষাদের পক্ষে বিষম ব্যাপার হইয়া উঠিল। ভাষারা এক হস্ত পরিমিত লম্বা আটটি বংশ লইয়া অতিকটে একটি আমার ঐীবার নীচে, একটি পদের নীচে, একটি হত্তের নীচে, এই রূপে আর্চটি বংশ আর্ট স্থানে প্রবেশ করাইল; এবং হস্ত পদাদি সমুদয় অঙ্ক স্থত্তের ন্যায় মোটা রজ্জুদারা দৃত্রপে বন্ধন করতঃ কপিকলের সাহায্যে আমাকে তুলিতে চেফা করিল। নয় শতমনুষ্য আমাকে উত্তোলনের নিমিত্ত টানা টানি করিতে লাগিল। অব-শেষে তিন চারি ঘণ্টার পর অনেক কয়েট আমাকে তুলিয়া ষানোপরি ফেলিল; এবং তথায় রজ্জুদারা পুনরায় যানের সহিত দৃঢ়বদ্ধ করিল। এই সকল বৃদ্ধান্ত আমি পরে শুনিয়া ছিলাম; কারণ যথন এই ব্যাপার ঘটিয়া ছিল তখন আমি খোর নিদ্রায় অভিভূত ছিলাম।

রাজার এক হাজার পাঁচ শত ঘোটক মিলিয়া আমাকে টানিতে লাগিল। প্রত্যেক ঘোটক প্রায় ছয় অঙ্গুলি দীর্ঘ । এত কাও করিয়া তাহারা আমাকে রাজধানীতে লইয়া গোল। যথন তাহারা আমাকে লইয়া যাইতেছিল তখন পথি মধ্যে কোন ঘটনা হওয়াতে যান থামাইয়াছিল। যান থামাইলে পর তাহাদের মধ্যে তুই তিন জন লোকের ইচ্ছা হইল যে তাহারা আমার মুখাক্তি, নিদ্রিতাবস্থায় নিরীক্ষণ করে [ এই রূপ মনস্থ করিয়া ভাহারা যানোপরি আরোহণ পূর্ব্বক নিঃশব্দে আস্তে আস্তে আমার মুখের দিকে উগ্রেসর হইল 🛚 তাহাদের মধ্যে একজন দৈনিক পুরুষ ভাহার বর্ষার তীক্ষ্ণ অঞ্রভাগ আমার নাসিকার ভিতর প্রবেশ করাইল। আমার নাদিকা সুড সুড করাতে আমি হাঁচিয়া কেলিলাম ; অমনি তাহারা শাঁ করিয়া সরিয়া পডিল। আমি এই ঘটনার অনেক দিন পরে শুনিলাম যে আমি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রবৃদ্ধ হইয়াছিলাম। সমস্তদিন বাহিয়া রাত্রিতে গাডি এক স্থানে থামিল। আমার রক্ষার্থে ৫০০রক্ষক নিযুক্ত হইল; তাহার মধ্যে অর্দ্ধেক আলো ধরিয়াছিল ও অপর অর্দ্ধেক অস্ত্র ধরিয়া রহিল। আমি বেমন উঠিবারচেন্টা করিব অমনি আমাকে আখাত করিবে বলিয়া অস্ত্রধারীরা প্রস্তুত হইয়া ছিল।

পরদিন প্রাতঃকালে তাহারা পুনরায় আমাকে লইরা যাইতে লাগিল ; এবং ঠিক বেলা হুই প্রহরের সময় নগরের দ্বারের কিঞ্চিৎ দূরে উপস্থিত হইল। তথার উপস্থিত হইবামাত্র রাজা এবং তাঁহার কর্মচারীগণ আমাকে দেখিতে আসিল; কিন্তু তাঁহার প্রধান প্রধান কর্মচারীরা বিপদ আশঙ্কা করিয়া রাজাকে কোনমতেই আমার উপর উঠিতে দিলনা।

ষেখানে যান থামিল তথায় একটি পুরাতন মন্দির ছিল। এ মন্দির নগরের সকল মন্দির অপেকা বৃহৎ; কিন্তু তাহার ভিতর এক অনৈস্থাকি হত্যাকাণ্ড হত্যাতে ভাষাদের ধর্ম্মতে একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ঐ মন্দিরে রাখিবে বলিয়া ভাষারা আমাকে তথায আনিয়াছিল। মন্দিরের দার আডাই হাত উদ্ধে ও দেড হস্ত প্রস্থে। ঐ দার দিয়া আমি অনায়াসেই ওঁডি মারিয়া মন্দিরের ভিতর যাইতে পারি। দ্বারের হুই পার্শ্বে হুইটি ছোট বাতায়ন ছিল ; প্রত্যেকটি আর্ট অঙ্গুলি উচ্চ। দক্ষিণ পার্শ্বের বাতায়নে এক শত লেহি শৃঞ্জল ছিল। শৃঙ্খলগুলি ঠিক আধুনিক বাবুদের ঘড়ির শোনার চেনেরমত । ঐ সকল শৃঞ্জাল কতক গুলি বেডীর সহিত তাহারা আমার পদে লাগাইয়া দিল। মন্দিরের সন্মুখে ১২।১৩ হাত দূরে একটি উচ্চ গৃহ ছিল। গৃহটি প্রায় চারি হস্ত দীর্ঘ। ঐ গৃহেতে রাজা তাঁহার প্রধান প্রধান রাজ-পুরুষের সহিত প্রবেশ করিয়া তথা হইতে আমাকে দেখিতে লাগিলেন। আমি তাঁছাদের দেখিতে পাই নাই: কিন্তু পরে শুনিলাম যে তাঁহারা আমাকে ঐ গৃহ হইতে

দেখিতেছিলেন। আমি শুনিয়াছিলাম, যে আমার আগমন সংবাদ শুনিয়া নগর হইতে প্রায় এক লক্ষ কিম্বা ভদ-পেক্ষা অনিক লোক আমার মূর্ত্তি দেখিতে আসিয়াছিল। রক্ষকগণ ব্যতীত কোন কোন সময়ে প্রায় দশ হাজার মনুষ্য আমার দেহের উপর সোপান দ্বারা উঠিতে লাগিল। আমার কিঞ্চিৎ ভারও বোধ হইল না। কিন্তু শীদ্রেই এক রাজাজ্ঞা প্রকাশ হইল, যে আমার উপর আর কেহই উঠিতে পারিবে না। পাছে আমার মৃত্যু হয় এই আশ-স্কাতেই এই আদেশ হইয়াছিল।

যথন রক্ষকেরা দেখিল যে আমি শৃঞ্জল ছিঁড়িয়া পালাইতে পারিব না তখন তাহারা আমার বন্ধনরজ্জু কাটিয়া
দিল। রজ্জুবন্ধন মুক্ত হইবা মাত্র আমি অত্যন্ত চুর্দশাপন্ন
হইরা দাঁড়াইলাম। এরপ ছুর্দশা আমার জীবনে আর কখন হর নাই। আমাকে উঠিতে ও কিঞ্চিৎ চলিতে দেখিয়া তাহারা যে কতদূর আশ্চর্ম্যান্থিত হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। তাহারা আমানেদ্দ চীৎকার ধ্বনি করিতে লাগিল। যে শৃঞ্জল দ্বারা আমার বাম পদ বন্ধ ছিল তাহা প্রায় চারি হস্ত লম্বা। ইহাতে যে কেবল আমি অর্ধ্বচ্জা-কারে চলিতে পারিতাম তাহা নহে, দ্বারের অতি সন্নিকটে শৃঞ্জলিকল নিহ্নিত থাকাতে আমি গুঁড়ি মারিয়া মন্দিরের ভিতরও যাইতে পারিতাম; এবং তথায় যথেক্ছামতে শয়নে সক্ষম ছিলাম।

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

আমি দাঁড়াইতে ও কিঞ্চিৎ চলিতে সক্ষম হইরা
চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। আমি অবশ্যই
ভীকার করিব, যে এরূপ আমোদজনক দৃশ্য আমি আর
কথন দেখিনাই। চতুর্দ্দিকের দেশ সকল উদ্যানের ন্যায়
বোধ হইল এবং মাঠ সকল ছোট ছোট ফুলবাগান বলিয়া
বোধ হইল। মাঠে নানাবিধ রক্ষ ছিল; তাহার মধ্যে
সর্ব্বোচ্চটি প্রায় চারিছাত উচ্চ বোধ হইল। বাম পার্শ্বের
দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবা মাত্র নগর সন্দর্শন করিলাম।
নগরটি ঠিক নাটকাভিনয়ে অস্ক্রিত নগরের সদৃশ বোধ
হইল।

কিছুক্ষণ পরেই আমার বহির্গমনের পীড়া উপস্থিত হইল। ইহা আশ্চর্য্য জনক নহে; কারণ আমি গত চুই দিন মধ্যে একবার ও বিষ্ঠাত্যাগ করি নাই। এদিকে এরপ পীড়া উপস্থিত ওদিকে আবার লজ্জাও আছে, আমি বিষম বিপদে পড়িলাম। অনেকক্ষ্প তাবিয়া এক উত্তম উপায় ঠিক করিলাম, যে আমার গুহের ভিডর গমন করিয়া দ্বার কল্প করতঃ শৃঞ্জলাবদ্ধ থাকিয়া যতদূর পারি অএসর হইয়া বিষ্ঠা ত্যাগ করিব। অনন্য উপায় দেখিয়া তাহাই করিলাম। ইহাই আমার প্রথম অপরিকার ও ঘুণিত কার্যা। আর কখন আমি এরপ কার্য্য করি নাই। আমার এই রূপ চুরবস্থা এবং বিপদ দেখিয়া বোধ হয় পাঠকৰণে আমার এরপ কার্য্যে अসন্তুষ্ট হইবেন না। ইহার পর হইতে আমি প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া মন্দিরের বাহিরে যতট্কু আসিতে পারি আসিয়া ঐ কার্য্য সমাধা করিভাম। তথ্য নগরের সকলেই নিদ্রিত থাকিত। আমার বিষ্ঠা বহিবার নিমিত্ত চুই জন লোক নিযুক্ত হইল। প্রতিদিন প্রত্যুষে সকল লোকে জাগরিত হইবার পুর্বের তাছারা গাড়ি করিয়া তুলিয়া ঐ বিষ্ঠা লইয়া যাইত। আমি এই সকল মৃণার্চ ব্যাপার বর্ণনা করিতাম না ; কিন্তু পাছে পাঠক বুন্দে আমাকে অপ্রিক্ষার বলিয়া ঘূণা করেন এই হেতু উল্লেখ করিলাম। আরও এই বিষয় আমাকে পূর্ব্বে অনেক সময়ে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, যে তুমি কোপায় ও কিরূপেই বা বিষ্ঠা ত্যাগ করিতে।

বিষ্ঠা ত্যাগ শেষ হইলে আমি পুনর্স্বার বিশুদ্ধ বায়ু সেবনার্থে গৃহের বাহিরে আদিলাম। রাজা ঐ বাদী হইতে নামিরা স্থশিক্ষিত অর্থ পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক আমার নিকটে আদিবার নিমিত্ত অর্থ চালাইলেন। কিয়ৎ দূর আদিবামাত্র অর্থ আমাকে দেখিরা ক্ষিপ্ত হইরা উঠিল। অর্থ বদিও উত্তম রূপে শিক্ষিত ছিল তথাপি আমার এরূপ বৃহৎ আকৃতি দেখিবামাত্র সমূখস্থ পদত্বর উরোলন পূর্ব্বক লাফাইতে লাগিলও কথন বা পশ্চান্তানে সরিরা ফাইতে লাগিল। রাজা অশ্বা-রোহণ বিষয়ে উত্তমরূপে দীক্ষিত ছিলেন। তিনি বল্গা ধরিয়া অশ্ব পৃষ্ঠে বসিরা রহিলেন। তৎক্ষণাৎ রাজার অনু-চরেরা আসিরা অশ্বের বল্গা ধরিল। রাজা অবতরণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিয়া আমাকে দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু বিপদ আশক্ষার শৃঞ্জালের নিকটে যান নাই।

রাজা তাঁহার পাচক ও অনুচরদিগকে আমার নিমিন্ত আহার সামগ্রী আনিয়া দিতে কহিলেন। তাহারা আদেশ মাত্র গাড়ি করিয়া খাদ্য ও জ্বল আনিয়া আমার নিকট ঠেলিয়া দিল। আমি পাইবা মাত্র সকল গাড়ি খালি করিয়া কেলিলাম। কুড়ি খানি গাড়ি কটি ও মাংসেতে, ও দশ খানি মদ্য ও জলে, পরিপূর্ব ছিল।

প্রত্যেক গাড়ির খাদ্য আমার পূর্ণ ২।০ গ্রাস হইল। রানী ও রাজপুত্রেরা দাস দাসী সমভিব্যাহারে আমাকে দেখিতে আসিলেন। তাঁহারা দূর হইতেই অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করতঃ পদত্রজে আসিয়া রাজার নিকটে আপন আপন কেদারার উপর উপবেশন করিলেন।

এখন আমি রাজার রূপ বর্ণনে প্রারুত্ত ইইলাম। তিনি সর্ব্বাপেকা অধিক উচ্চ ছিলেন। ঐ উচ্চতা প্রায় আমার নথরাগ্রভাগ সদৃশ। ভাহাতেই তাঁহাকে সকলে সর্ব্বোচ্চ বলিত। তাঁহার দেহ বলবান ও মাংসপেশী যুক্ত। অধর ঈষৎ রক্তিমাবর্ণ। স্থানদর নাসিকা, ও বর্ণ শুজ। তাঁহার শরীরের গঠন অতি স্থদৃষ্ঠা, গতি স্থুনর, ও আরুতি মাহাত্ম্য ব্যঞ্জক। তিনি যুবাপুৰুষ।বয়স অফাবিংশতি বংসর। সাত বংসর তিনি উত্তম রূপে রাজ কার্য্য নির্বাছ করিতেছেন; ও সকল যুদ্ধে জয়ী হইয়া আসিতেছেন। তাঁহাকে ভাল রূপে দেখিবার জন্য আমি তাঁহার ঠিক সশ্মুখে বসিলাম। তিনি আমা হইতে ছয় হস্ত দূরে বসিয়াছিলেন। আমি ভাঁহাকে পূর্বের একবার ধরিয়া ছিলাম; তখন তাঁহার পরিচ্ছদাদি ভাল রূপে দেখিয়া-ছিলাম। তাঁহার সামান্য পরিচ্চদ অনেকটা ইউরোপ-দেশীয়ের মত; কিন্তু তাঁহার মন্তকে হিরগ্র মুকুট ছিল। মুকুটটি হিরকাদি নানাবিধ বহু মূল্য রত্নে খচিত ও চুড়াতে একটি স্থনর পালক সংলগ্ন। দক্ষিণ হস্তে তিন চারি অঙ্গলি পরিমিত একখানি নিক্ষোব অসি, আত্মরক্ষার্থে ধারণ করিয়াছিলেন। তরবারির হাতল স্বর্ণ নির্মিত; তরুপরি হীরকাদি রত্ন সংলগ্না ভাঁহার স্বর তীক্ষ্ণ ও স্থাস্থার তাহার বাক্য আমি তথার দাডাইয়া শুনিতে পাইয়াছিলাম। রাজনারীরা ও রাজার পারিষদ বর্গে স্থানর পরিচ্ছাদে সজ্জিত ছিল। তথন সেই স্থানটি স্বর্ণ রোপ্যাদি খচিত একখানি ছোট গাত্রাচ্ছাদনের ন্যায় বোধ হইল। রাজা আমার সহিত কথা কহিতেছিলেন; আমিও তাহার উত্তর দিতে লাগিলাম। কিন্তু পরস্পর

কেহই কাহারও কথা বুঝিতে পারিল না ৷ রাজার পুরো-হিত এবং বিচার কর্ত্তাও তথায় উপস্থিত ছিলেন। রাজা তাঁহাদের আমার সহিত কথা কহিতে আদেশ দিলেন। আমিও তাঁহাদের সহিত কথা কহিতে লাগি-লাম। বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ইংরাজী, পারস্য প্রভৃতি যে কোন ভাষায় আমার কিঞ্চিৎ জ্ঞান ছিল ভাষাতেই কহিতে লাগিলাম ; কিন্তু ভাহারা কিছুই বুঝিতে পারিল না, আমি ও তাহাদের কথা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অনুমান তুই ঘণ্টা পরে সভা ভক্ক হইল। যে যার আপন আপন গৃহে চলিয়া গেল: কেবল আমার রক্ষী বর্গ রহিল। ভাহারা ভাহাদের যত দূর সাহস দলবন্ধ হইয়া আমার নিকটে আসিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি আমোদ করিয়া আমার উপর তীর বর্ষণ করিতে লাগিল। আমি ত্রখন গৃহদ্বারে বসিয়াছিলাম। একটি তীর আমার বাম চক্ষুতে লাগিতে লাগিতে ভূমিতে পড়িয়া গেল।

ইহা শুনিয়া তাহাদের অধ্যক্ষ, এ বিষয়ের ছয় জন প্রধান উদ্যোগীকে ধরিয়া আনিতে আদেশ দিলেন; এবং অন্যকোন শাস্তি না দিয়া, তাহাদের বন্ধন করতঃ আমার হস্তে নিক্ষেপ করা উত্তম বিবেচনা করিলেন। কার্য্যে তাহাই হইল; কতকগুলি সৈন্য তাহাদের বন্ধন করতঃ বর্ষার হাতলদ্বারা আমার নিকট ঠেলিয়াদিল। আমি ভাহাদের সকলকেই এক হস্তে ধরিলাম, পাঁচটিকে আমার জামার পাকেটে রাখিলাম; ও ষষ্ঠটিকে ধরিয়া আপন
মুখ ব্যাদান করতঃ জিয়স্ত ভক্ষণ করিবার ছলে ভয় দেখাই
লাম। সে ব্যক্তি ভয়ে কাঁপিতে লাগিল; এবং সৈন্যাধ্যক
ও তাঁহার অপরাপর কর্মচারীরা ছঃখ প্রকাশ করিতে
লাগিলেন। আমি ছুরি বাহির করিলাম, তাহা দেখিয়া
সকলে আরও ভীত হইল; কিস্তু আমি শীব্রেই তাহাকে
ছাড়িয়া দিলাম। ছুরি ছারা তাহার বন্ধন কাটিয়া
আন্তে আত্তে ভূমিতে ষেমন নামাইয়া দিলাম, অমনি সে
ভোঁ করিয়া পলায়ন করিল। এই রূপে আমি একটি
একটি করিয়া পকেট হইতে বাহির করতঃ বন্ধন কাটিয়া
ছাড়িয়া দিলাম। আমার এই রূপ দয়া দেখিয়া সকলেই
আনন্দিত হইল এবং রাজসকাশে আমায় দয়ার প্রশংসা
করিতে লাগিল।

রাত্রিতে আমি বহুকটে গৃহাভান্তরে প্রবেশ করতঃ
তথায় ভূমিতে শরন করিলাম। এই রূপে আমি এক পক্ষ
ভূমিতে শরন করিরাছিলাম। ভাহার পর শয্যা প্রস্তুত
করিবার আদেশ হইল। লোকেরা ছর শত শয্যা গাড়ি
করিয়া আমার গৃহে আনিল। ঐ সকল একত্র সংলগ্প
করিয়া আমার জন্য একটি বৃহৎ শয্যা প্রস্তুত হইল। এই
রূপে আমি একথানি কম্বল ও শ্যার আস্তরণও পাইলাম। যদিও শ্যাদি উত্তম ছিল না তথাপি আমার
এরূপ অবস্থায় অনেক সুখকর হইয়াছিল।

জ্বানার আগগনন সংবাদ রাজ্য মধ্যে প্রচার হইলে পর বহু সংখ্যক ধনী দরিদ্র ও কেতিহলাক্রাস্ত লোকেরা আমাকে দেখিতে আসিল। এই রূপে প্রাম প্রায় শূন্য হইয়াগেল। রাজা সাবধান না হইলে ইহাতে গৃহকার্য্য ও ক্রিফার্য্য বিষয়ে অনেক তাক্ত্ল্য হইত। যাহাতে ক্রমি কার্য্যাদিতে অমনোযোগ না হয় সেই রূপ রাজাজ্ঞা প্রচার হইল। ত্রুম হইল, যে বাহাদের আমাকে দেখা হইয়াছে তাহারা আর বিলম্ব না করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিবে; এবং মন্দির হইতে একশত হস্তের ভিতরে বিশেষ রাজাজ্ঞা ব্যক্তীত কেছই যাইতে পারিবে না। যাইতে হইলে তজ্জন্য অর্থ দিয়া টিকিট ক্রয় করিতে হইবে। এই উপায় দ্বারা রাজ্যন্ত্রী বিলক্ষণ অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

আমার বিষয় লইয়া ঘন ঘন রাজসভা বসিতে লাগিল।
সভাস্থ লোকেরা আমার শৃঙ্গল ভঙ্গ ও পলায়ন বিষয়ে
সন্দিহান হইল; এবং আমার খাদ্যের নিমিত্ত অনেক ব্যর
দেখিয়া ছুর্ভিক্ষ আশক্ষা করিতে লাগিল। কখন কখন
তাহারা আমাকে অনাহারে রাখিয়া মারিবার ইচ্ছা করিল;
কখন বা বিষাক্ত শর বিদ্ধ করতঃ শমন ভবনে প্রেরণের
সক্ষপে করিল। কিন্তু আবার ভাবিল যে আমার মৃত্যু
হইলে, এত বড় বৃহৎ মৃত দেহ পচিলে, রাজয়ানীতে মহামারী উপস্থিত হইবে; ও ক্রমে ক্রমে সমুদ্র রাজ্য নাই

ছইবে। এই রূপ বিচার চলিতেছে ইত্যবসরে কয়েক জন যোদ্ধা পুৰুষ সভা দ্বারে উপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে ছুই জন সভার ভিতর প্রবেশ করিয়া, আমার পূর্বোক্ত ছর জন মনুযোর প্রতি দয়া প্রকাশের বিষয়, রাজ সকাশে নিবেদন করিল। রাজা শুনিয়া চমৎক্ত ও আনন্দে পুলকিত হইলেন, এবং আদেশ দিলেন যে কল্য হইতে প্রতিদিন প্রাতঃকালে নগরের চতুর্দিগস্থ প্রাম সকল হইতে ৬টি গরু ও ৪০ টি ভেড়া, ও অন্যান্য খাদ্য দেব্য, এবং কটা ও মদ্য আমার আহারের নিমিশ্ত আদিবে। তাহার ব্যয় রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইবে। বেতন ভোগী ছয় শত মনুষ্য আমার দাসত্বে নিমৃক্ত হইল; এবং তাহাদের অবস্থিতির জন্য মন্দিরের ছই ধারে ছই রহৎ মণ্ডপ স্থাপিত হইল।

তথাকার ব্যবহার অনুযায়ী আমার একটি পরিচ্ছদ
নির্মাণার্থে তিন শত কর্ম্মারী নিযুক্ত হইল; ও ছয় জন
প্রধান প্রধান শিক্ষক আমাকে তদ্দেশীর ভাষা শিক্ষার্থে
নিযুক্ত হইল। তিন সপ্তাহের মধ্যে আমি অনেক দ্র শিক্ষা করিলাম। মধ্যে মধ্যে রাজা স্বয়ং আদিয়া আমার শিক্ষা বিষয়ে সাহায্য করিতেন। আমি তাঁহাদের সহিত কিছু কিছু কথা কহিতে শিক্ষা করিলাম। প্রথমেই আমি
"রাজন্ অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বন্ধন মুক্ত করিয়া দিন"
(সাধারণের বােধ গম্য হইবে না বলিয়া বাক্ষালায় অনুবাদ

করিলাম) এই কথাগুলিকহিতে শিখিয়াছিলাম। এই রূপে আমি প্রত্যেক দিন করপুর্টে ঐ কথাগুলি উচ্চারণ করত: আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতাম। রাজা উত্তর দিতেন যে কিছু দিন পরে ভোমাকে মুক্ত করিয়া দিব; কিল্প সভার পরামর্শ ব্যতীত এ কার্য্য হইবে না। অগ্রে তোমাকে দপথ করিয়া আমার সহিত দল্ধি স্থাপন করিতে হইবে। রাজা আরওকহিলেন যে তোমাকে আমার ও আমার প্রিয়বর্গের প্রতি এরপ সম্বাবহার করিতে হইবে বাহাতে আমরা ভোমা হইতে কোন অনিষ্ট আশক্ষা না করি: এবং ভোমার পরিচ্ছদ অম্বেষণ করিয়া অক্ত দকল কাডিয়া লওয়া হইবে, কারণ এরূপ লোকের নিকট অন্ত থাকিলে অনেক বিপদ আশস্তা হইতে পারে। আমি বলিলাম, সে বিষয়ে আপনার কোন ভয় নাই; আমি আপনার সমকে পরিচ্ছদাদি খুলিয়া প্রেট সকল উলটাইয়া দেখাইতেছি। এই কণা গুলি আমি কতক ভাষায় ও কতক সঙ্কেত দারা কহিয়াছিলাম। রাজা উত্তর করিলেন, আমার আদেশ মতে তুই ব্যক্তি দ্বারা তোমার দেহ হইতে অস্ত্রাদি অন্বেষণ করা হইবে; এবং যাতা যাতা পাওরা যাইবে তাতা রাজভাগোরে থাকিবে। ভোমার এদেশ হইতে প্রতিগমন কালে ভোগাকে সেই সকল প্রদত্ত হইবে; কিম্বা তাহার ন্যায্য মূল্য দেওয়া इहेट्य ।

রাজা জানিতেন যে আমার অনুমতি ও সাহায্য ভিন্ন কথনই ঐ ব্যক্তিদ্বর অন্তান্মেখণে সমর্থ হইবে না ; কিন্তু আমার সে জন্যতার উপর দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া, তিনি তাহাদের আমার নিকট পাঠাইলেন। আমি তাহাদের একটি একটি করিয়া সকল পকেটে নামাইয়াছিলাম, কেবল তুইটি গুপু পকেটে নামাইলাম না। ঐ পকেট দ্বের আমার কোন অত্যাবশ্যকীয় গোপনীয় বস্তু ছিল ; তাহা অপরের জানিবার কোন প্রয়োজন নাই। আমি সকল বস্তু বাহির করিয়া দিলাম, কেবল একটি রে প্য নির্শ্বিত ঘড়ে ও গুটিকত অর্ণক্রো লুকাইয়া রাথিয়া ছিলাম।

অম্বেশ শেষ হইলে পর, ভাহারা, ইহার একটি প্রকৃত বিবরণ লিখিল। ভাহার বাঙ্গালা অনুবাদ, আমি নিম্নে লিখিতেছি।

নরপর্বতের দিকিণ ভাগে, উপরকার জামার পাকেটে, আমরা এক খানা বৃহৎ ও মোটা বস্ত্র পাইলাম। বস্ত্র খানি এত বড়, যে মহারাজের রাজবাটীর বড় গৃহের আন্তরণ হইতে পারে। বাম পার্শ্বের পকেটে একটা বৃহৎ রোপ্য নির্মিত দিক্কুক দেখিলাম; তাহার ঢাকনী ও রোপ্য নির্মিত। আমরা দিক্কুকটা তাঁহাকে খুলিতে বলিলাম। তিনি খুলিলেন। আমরা এক জন তাহার ভিতরে

আমার পর্বত সদৃশ রহৎ দেহের জন্য অবাক্পুরীর লোকেরা আমাকে নরপর্বত বলিত।

নামাতে, তাহার হাঁটু পর্যান্ত এক প্রকার ধূলিময় পদার্থে ড়বিরা গেল। এ ধূলি বায়ুসংযোগে উড়িরা আমাদের মুখে লাগাতে আমরা চুই জনেই বারদার হাঁচিতে লাগি-লাম। তাঁছার ভিতরের জামার দক্ষিণ পার্শের পকেটে আমরা এক ভাডা শ্বেতবর্ণ পাতলা পদার্থ দেখিতে পাই লাম। ঐ ভাডা, আমাদের তিনন্ধন ব্যক্তি একজ্ঞিত হইলে যত বড হয় তদপেকা বৃহৎ; এবং নানা প্রকার काल काल मार्ग পরিপূর্ণ। আমরা বোষ করি এ দাগ গুলি তাঁহার লেখা। এক একটি অক্ষর আমাদের হস্তের তাল সদৃশ। বামভাগের পকেটে এক প্রকার মন্ত্র ছিল। যন্ত্রের পশ্চান্তাগ হইতে ২০টি লয়া লয়া খুঁটি নির্গত হইয়াছে। খুঁটি সকল রাজ বাটীর সম্মুখস্থ খুঁটির সদৃশ। আমাদের বোধ হয় যে নরপর্বত উহা দারা মস্তক আঁচড়াইতেন। তাঁহার পদন্বরের আক্রাদনীর \* দক্ষিণ দেশের বৃহৎ পকেটে একটি বৃহৎ কাঁপা লোহার থাম দেখিলাম। উহার একধারে তৃদপেকা বৃহৎ একটি কান্তের গুঁডি সংলগ্ন ; অপর পার্শ্বে কতকগুলি মোটা মোটা লোছ খও বন্ধুর রূপে ও আশ্রুর্যা প্রকারে সংযুক্ত রহিয়াছে। ইহা যে কি বস্তু এবং কোন কার্য্যের নিমিত্ত, ভাষা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। পাঠকগণ অবশ্যই ইহা বুঝিয়া-ছেন, যদি না বুঝিয়া থাকেন তবে আর কেন, লেখাপড়া

<sup>#</sup> Pantaloons.

ত্যাগ কৰুন। বামভাগে ও ঐরপ আর একটি যন্ত্র ছিল। দক্ষিণ ভোগের ক্ষুদ্রভর পকেটে কভকগুলি শ্বেভবর্ণ ও কতকগুলি পীতবর্ণ চক্রাকৃতি পদার্থ ছিল। পদার্থগুলি রোপ্য ও স্বর্ণ বলিয়া বোধ হইল। উহাদের ছোট, বড প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন গঠন। ঐ সকল বস্ত্র এত বৃহৎ ও ভারী যে আমরা দ্রই জনে একত্রিত হইরাও উহার একটি তুলিতে পারিলাম না। বাম পকেটে চুইটি পরিস্কার কাল থাম ছিল। আমরা প্রেটের তলায় থাকাতে উহাদের উপর উঠিতে পারিলাম না। ঐ চুইটি পদার্থের মধ্যে . একটির মস্তকে শ্বেতবর্ণ গোলাক্বতি একটি বুহুৎ বস্তু সংলগ্ন। বস্তুটি আমাদের মন্তকের দ্বিগুণ বৃহৎ। প্রত্যে কের ভিতর এক খানি করিয়া প্রকাণ্ড লেহির ফলা ছিল। ফল। তুইটির কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বাহির হইয়াছিল। আমরা তাঁহাকে 🗳 ফলা ছুইটি খুলিয়া দেখাইতে বলিলাম। তিনি খুলিয়া দেখাইলেন, ও কহিলেন, আমাদের দেশে আমরা ইহার একটা দারা ক্ষেরকার্য্য নির্দ্ধাহ করি ও অপরটির দ্বারা ভোজন সময়ে মাংস কাটিয়া থাকি।

সকল পকেটই অন্বেষণ করা হইরাছে, কেবল তুইটি পকেট আমরা অন্বেষণ করিতে পারিলাম না। উহার মধ্যে একটি হইতে একটা অতি বৃহৎ রেপ্যি শৃঞ্বল নির্মাত হইরা তাঁহার উদরের উপর ঝুলিতেছে। শৃঞ্বলের এক ধারে, এক অত্যাশ্চর্য্য যন্ত্র ঝুলিতে ছিল; অপর ধারে

যাহা ছিল তাহাও তিনি পকেট হইতে বাহির করিয়া দেখাইলেন। দেখিলাম, এক অদ্ভত গোলাকৃতি বস্তু, অর্দ্ধেক রেপ্যিময় ও অপর অর্দ্ধেক এক প্রকার স্বচ্ছ পদার্থে আবৃত। স্বচ্ছপদার্থের নিম্নে ধারে ধারে কতক গুলি চমৎকার অন্ধর গোলাকারে অঙ্কিত রহিয়াছে। আমরা অক্ষর গুলি স্পূর্শ করিতে গেলাম; কিন্তু ঐ পদার্থে আমাদের হস্ত বাধিয়া গেল। তিনি ও অদ্ভূত যন্ত্র আমাদের কর্ণের নিকট ধরিৰামাত্র উহা ক্রমাগভ বারিয়ন্তের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল। আমরা বিবেচনা করিলাম, যে ইহা কোন এক অজ্ঞাতপূর্বর জীব, কিম্বা কোন দেবতা যাঁহাকে তিনি পূজাকরিয়া থাকেন। আমরা তাঁছাকে দেবতাই স্থির করিলাম, কেননা তিনি বলিলেন, ইছার পরামর্শ ভিন্ন আমি কোন কার্য্যই করি না। আমার জীবনের প্রত্যেক কার্য্যের সময়, ইহাই বলিয়া দেয়। অপর পকেটে, একটা থলেতে কতকগুলি মোটা মোটা প্রকাও পীতবর্ণের ধাতু ছিল। ঐ ধাতু যদি স্কুবর্ণ হয়, তবে অবশাই বহুমূল্য পদার্থ হইবে।

এইরপে আমরা, মহারাজের আজ্ঞামতে, নরপর্বতের সমুদার পকেট অন্মেশ করিলাম। আমরা তাঁহার কটী-দেশে একটা কটিবন্ধ দেখিলাম। উহা চর্মানির্মিত। বোধ হইল, যে এক বৃহৎ জাবের চর্মাদারা নির্মিত হইরাছে। বাম পার্মে, এ কটিবন্ধ হইতে এক ধানি তরবারি ঝুলিতে ছিল। তরবারি খানি আমাদের পাঁচটী মানুবের সমান লম্বা। কৃটিবন্ধের দক্ষিণ দিকেএকটা থলে ঝুলান ছিল। থলেটী হুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগে কভকগুলি ভারী, গাতু নির্মিত দ্রব্য ছিল। দ্রব্য গুলি গোলাকার ও ক্ষম-বর্ণ; প্রত্যেকটা আমাদের মস্তকের সদৃশ বৃহৎ। অপর অংশে শস্যাকৃতি কালবর্ণের এক পদার্থ ছিল, কিন্তু বড় ভারী নহে; আমরা এক মুটিতে উহার অনেকগুলি ভুলিতে পারি।

এই, নরপর্বতের শরীরাছেষণের প্রকৃত বর্ণনা। নর-পর্বত আমাদের অভিশয় সদয়রূপে ব্যবহার করিয়াছেন ও বিশেষ রাজভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

এই বর্ণনা রাজার নিকট পঠিত হইলে পর, তিনি
নম্মতার সহিত, আমার নিকট হইতে নিম্নলিখিত কতকগুলি বস্তু চাহিরা লইলেন। তিনি আমার তরবারি দেখিতে
চাহিলেন। আমি কোষ সমেত বাহির করিলাম। তরবারির
যদিও অনেক স্থানে, সমুদ্রজল লাগাতে মরিচা ধরিয়াছিল, তথাপি উহা সুর্য্যকিরণে চক্মক্ করিতে লাগিল।
ইহা দেখিয়া সকলে বিন্ময়ে ও ভয়ে চীৎকার করিতে
লাগিল। রাজা বড় সাহদী পুরুষ ছিলেন। তিনি বড়
অধিক ভীত হইলেন না। তিনি, তরবারি কোষের
ভিতর প্রবেশ করাইয়া কিঞ্চিৎ দুরে আস্তে আস্তে ভূমিতে
নিক্ষেপ করিতে কহিলেন। ভাছার পর তিনি আমার ফাঁপা

লোহার থাম অর্থাৎ পিস্তল চাহিলেন। আমি পিস্তল বাহির করিলাম এবং যতদূর পারিলাম তাঁহাকে ইহার ব্যবহার বুঝাইয়া দিলাম। পিস্তলটিতে কিঞ্চিৎ বারুদ গাদিলাম: এবং প্রথমে রাজাকে সভর্ক করিয়া দিয়া ভয় পাইতে নিষেধ করিলাম: পরে আকাশে লক্ষ করিয়া শব্দ করিলাম। শব্দ প্রবিধে সকলে তরবারি দর্শনাপেকা অধিক চমৎকৃত হইল। শত শত লোকে মৃতপ্রায় হইয়া ভূমিতে পডিয়া গেল: এবং রাজা মহাশয়, যদিও তিনি বিসিয়াছিলেন, কিছু হতজ্ঞান হইয়াছিলেন। আমি আমার পিক্তলদ্বয়ও তাঁহাকে অর্পণ করিলাম; এবং বাৰুদের থলে দিবার সময় বলিয়া দিলাম যে তাহাতে কোন প্রকারে অগ্নি না লাগে। কহিলাম, যে ইহাতে একটি অগ্নিক্ষ্ লিঙ্গ লাগিলেই সমুদায় রাজবাটী উভিয়া যাইবে। আমি এই রূপ্নে আমার ঘডিটিও তাঁহাকে দিলাম। তিনি হুইজন বলশালী যোদ্ধা পুৰুষকে আদেশ দিলেন, যে তাহারা একটা বংশের মধ্যস্থানে ঘড়িটি বন্ধন করতঃ হুইখারে ছুই জনের ক্ষন্ত্র লাগাইয়া তাঁছার নিকট বহিয়া লইরা আইদে। তাহারা তদ্রাপ করিলে পর, তিনে ইহার অনবরত শব্দ শুনিরা ও ক্ষুদ্র কাঁটার জ্ঞতগতি দেখিয়া অভিশয় চমৎ-ক্কৃত হইলেন। রাজা তাঁহার প্রধান প্রধান পণ্ডিত দিগকে ইহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলেই ভিন্ন ভিন্ন প্রাকার কহিল; আমি তাহার সকল বুঝিতে পারিলাম না।

পরে আমি, আমার মুদ্রার থলে ছুইটি, ক্ষুর, ছুরি, রেপ্যময় নস্যাধার, কমাল ও সৈনিক কার্য্যের নিয়মাবলি, যাহা একখানি ছোট পুস্তকে লেখা ছিল, সকলই রাজাকে অর্পণ করিলাম। আমার অসি, পিস্তল্বয় ও থলে গাড়ী করিয়া রাজভাণ্ডারে নীত হইল। অন্যান্য বস্তু সকল আমি পুন: প্রাপ্ত হইলাম। আমি পূর্বের বলিয়াছি যে আমার একটা গুপু পকেট ছিল; তাহাতে আমার এক খানি চসমা ছিল, তাহা আমি চক্ষুর দোবের জন্য আবশ্যক মতে ব্যবহার করিতাম। রাজার অনাবশ্যক বোধ হওয়াতে আমি উহা তাঁহাকে দেখাই নাই। বিশেষতঃ নই ছইবার আশক্ষায় উহা তাঁহাকে প্রধান করি নাই।

## তৃতীয় অধ্যায়।

আমার ভদ্রতা ও সদ্যবহারে রাজা, রাজসভাসদ্গণ ও তাঁহার সৈন্য প্রভৃতি সকলে এত সন্তোগ লাভ করিয়া-ছিলেন, যে আমি শীঘ্র মুক্তি লাভের আশা করিতে লাগিলাম। আমি যতনূর পারি ভদ্রতা প্রকাশে চেন্টিড ছইলাম। লোকেরা ক্রমে ক্রমে বিপদ আশক্ষা না করিয়া আমার নিকট আসিতে লাগিল। আমি কখন কখন শয়ন করতঃ মস্তকোপরি ৫।৬ জনকে মৃত্য করিতে দিতাম। অবশেষে বালক বালিকারা আমার কেশের ভিতর লুকাচুরি খেলিতে লাগিল। আমি তখন তদ্দেশীয় ভাষা বুঝিতে ও তাহাতে কথা কহিতে শিখিয়া ছিলাম।

এক দিন রাজা তাঁহার দেশের ক্রীড়া কেতিকাদি,
আমাকে দেখাইতে আদেশ দিলেন। আদেশমাত্র ক্রীড়া
আরম্ভ হইল। ক্রীড়াদির কোশল ও দৃশ্য, সকল দেশাপেকা উত্তম বলিয়া বোধ হইল। আমি, সকল ক্রীড়াপেকা
বাঁশ বাজী দর্শনে বড় সস্তোধ লাভ করিয়াছিলাম।
ক্রীড়া, দুই হস্ত পরিমিত একগাছি সক্ত স্থতের উপর
হইয়াছিল। দেশের বড় বড় ধনী লোক এবং রাজার
প্রধান মন্ত্রী, কোষাধ্যক প্রভৃতি উচ্চপদস্থ লোকের

এবিষয়ে বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। তাঁছারা স্থান্তের উপর
নানাবিষ্ আশ্চর্য্য ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। আমার বন্ধু
রাজার একজন প্রধান কর্ম্মচারী; তিনি এবিষয়ে বিলক্ষণ
পারদর্শী ছিলেন। ইছাতে কেছ কেছ রজ্জু ছইতে পতিত
ছওয়াতে সাংঘাতিক অঘাত প্রাপ্ত ছইলেন। আমি ২।৬
জনের হস্ত পদাদি ভঙ্গ ছইতে দেখিলাম। প্রধান প্রধান
রাজকর্মাচারীদের আরও অধিক বিপদ ছইতে লাগিল।
তাঁছারা পরক্ষার প্রক্ষার জ্তলে পতিত ছইতে
লাগিলেন।

আর একপ্রকার ক্রীড়া আছে তাহা কেবল রাজা এবং রাণীর সম্মুখে প্রদর্শিত হইত, কোন কোন সময়ে মন্ত্রীর সমক্ষেও প্রদর্শিত হইত। ক্রীড়া সময়ে রাজা টেবিলের উপর তিনটি স্থন্দর রেশমের স্ত্র রাখিতেন; প্রত্যেকটি আট অঙ্গুলি করিয়া লম্বা, তাহার মধ্যে একটি নীল বর্ণের, একটি রক্ত বর্ণের ও তৃতীয়টি হরিৎ বর্ণের। যাঁহারা ক্রীড়াতে জরী হইতেন, স্তর সকল তাঁহা-দিগকে পুরক্ষার স্থরূপে প্রদন্ত হইত। রাজার প্রধান সভাগৃহে প্রক্রার স্থরূপে প্রদন্ত হইত। ক্রীড়াটি বড় আশ্রুর্য প্রকারের। রাজা হুই হস্তে, একগাছি ছড়ির হুই ধার ধরিয়া থাকিতেন এবং ক্রীড়াকারীরা দেগিড়াইয়া আদিয়া কখন বা ছড়িটি উল্লক্ষ্মন করিত, কখন বা ছড়িটির নিম্ন

দিয়া গলিয় বাইত। যখন যে ভাবে রাজা ছড়ি ধরিতেন ভাছারা সেইরূপই করিত। ক্রীড়াবিষয়ে ভাছাদের অভিশর ক্রেডগামিত্ব ও চতুরতা ছিল। ক্রীড়া সময়ে, কখন বা রাজা ও তাঁছার মন্ত্রী, ত্বই জনে ছড়িটির তুই ধার ধরি-ভেন। যে ব্যক্তি ক্রীড়াতে প্রথম হইত সে ব্যক্তি নীল-বর্ণের রেশম হত্র পুরক্ষার পাইত, দ্বিভীয় ব্যক্তি রক্তবর্ণের ও তৃতীয়টি ছরিংবর্ণের হত্র পাইত। ঐ হত্র ভাছারা কটিদেশে কটিবস্ক্রনরূপে ব্যবহার করিত। রাজসভাত্ত প্রায় সকলেরই কটিদেশে এরূপ একটি করিয়া হত্র ছিল।

দৈন্যগণের ও রাজার ঘোটক দকল, প্রতিদিন আমাকে দর্শন করাতে, পূর্বের ন্যায় আর ভীত হুইত না। ভাষারা নির্ভয়ে আমার নিকটে আদিত। অশ্বারোহীরা আমার হস্তোপরি ঘোটক সমেত উঠিত; আমি তথন ভূমিতে হস্ত রাথিয়া দিতাম। কোন কোন সাহদী অশ্বা-রোহী লক্ষন পূর্বেক আমার পদন্বয়ের উপর উঠিত।

এক দিন আমি আশ্চর্য্য প্রকারে রাজার আমোদ জন্মাইয়া ছিলাম। দেড় হস্ত পরিমিত কতকগুলি ছড়ি রাজাকে আনাইয়া দিতে কহিলাম। রাজা অরণ্য রক্ষকের প্রতি ওরপ আদেশ করিলেন। পরদিন প্রভাতে অরণ্য রক্ষক ৬ খানি গাড়ী করিয়া কতকগুলি ছড়ি আমাকে আনিয়া দিল। প্রত্যেক গাড়ী, আটটি করিয়া ঘোটকে টানিয়া আনিল। আমি ভাহার নয় গাছি লইয়া গৃহের ন্যায় চতুক্ষোন করিয়া মাটিতে পুঁতিলাম ও আর চারিটি লইরা চতুর্দিকে আড়া আড়ি করিয়া বন্ধন করিলাম। তাহার পর আমার কমাল খানি লইরা পুর্বেবাক্ত নয় গাছি ছড়ির উপর টান টান করিযা বন্ধন করিলাম। আড়া আড়া চারি গাছি ছড়ি কমাল হইতে ছয় অঙ্কুলি উপরে রহিল। গৃহটি এরূপ হইল, যে কমালের উপর তাহাদের কেই উঠিলে পডিয়া যাইতে পারে না।

ক্রীডা গ্রহ নির্মাণ হইলে পর আমি রাজাকে কহিলাম, যে তিনি তাঁহার উত্তম এক দল অশ্বারোহী দৈন্য আমার निकि भाषादेश (पन । ताजा २८ जन अधारताही याजा পুৰুষ পাঠাইলেন। আমি তাহাদের একটি একটি করিয়া ৰুমালের উপর ছাডিয়া দিলাম। তাহারা সকলেই যুদ্ধের বেশ ও অন্তাদি ধারণ করিরাছিল। ক্মালের উপর উঠি-বামাত্র তাহারা তুইদলে বিভক্ত হইল ও ক্রীডাযুদ্ধ আরম্ভ করিল। কেই কেই ভোগা তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল. কেছ কেছ তংবারি ক্রীডা দেখাইতে লাগিল। এইরূপে পলা রন, অনুধাবন, আক্রমণ, বিশ্রাম প্রভৃতি সমুদর যুদ্ধকার্য্য হইতে লাগিল। থাছাইউক, তাহারা উত্তম যুদ্ধকৌশল দেখাইয়াছিল। রাজা ইহাতে এতদুর সন্তোষ লাভ করিয়া হিলেন যে তিনি আরও ৫। ৭ দিন এই ক্রীডা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন, এবং এক দিবস স্বয়ং সজ্জিত হইয়া আমার সাহায্যে ক্মালোপরি আরোহণ করতঃ দৈন্যাধ্য- কের কার্য্য নির্ব্বাছ করিয়াছিলেন। এমন কি একদিন তিনি, বহু কটে রাণীকে সন্মত করাইয়া উহা দেখাইয়াছিলেন। আমি কেদারা সমেত রাণীকে তুলিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের কিঞ্চিৎ দুরে এমন ভাবে ধরিয়া রহিলাম, যে তিনি তথা হইতে সমুদার যুদ্ধ ভাল করিয়া দেখিতে সমর্থ হয়েন। ইহা আমার পক্ষে ভাগেয়র বিষয় বলিতে হইবৈ, যে যুদ্ধ সময়ে কাহারও কোন সাংখাতিক বিপদ ঘটে নাই। কেবল একদিন একটি তেজবান ঘোটকের ক্ষুরাঘাতে কমালে একটি অতি কুদ্র ছিদ্র হইয়াছিল, ও তাহাতে একজন আরোহা পাড়িয়া গিয়াছিল। আমি তৎক্ষণাৎ ভাহাকে তুলিলাম। দেখিলাম,কোন আঘাত লাগে নাই। যুদ্ধ শেষ হইলে আমি পুনরায় তাহাদের একটি একটি করিয়া নামাইয়া দিলাম।

আমি মুক্ত হইবার ২। ৩ দিন পূর্ব্বে রাজার নিকট সম্বাদ আসিল, যেতাঁহার ছুই তিন জন প্রজা, সাগার উপকূলে বেড়াইতে বেড়াইতে একটি অপূর্ব্ব কাল বস্তু পতিত দেখিয়াছে। বস্তুটি নিশ্চল বলিয়া ভাহারা অচেতন পদার্থ স্থির করিয়াছে। ভাহাদের একজন অপরের ক্ষন্তে আরোহনক করিয়া দেখিল যে ভাহার উপরিভাগ সমান ও চিকন, বন্ধুর নহে, ও চতুপ্রার্থ গোলাক্ষতি। বোর হয়, বস্তুটি নরপর্বতের হইবে; তিনি ভুলক্রমে কেলিয়া গিয়া পাকিবেন।

আমি এই সম্বাদ শ্রবণ করিবামাত্র বস্তুটী বুঝিতে

পারিলাম। আমার স্মরণ হইল, যে যখন আমি ভগ্নতরি হইরা সন্তুরণ করিতেছিলাম তথন আমার শিরোভূষণটি রজ্জুদারা চিবুকের সহিত বন্ধন করিয়াছিলাম। যখন উপকুলে আসিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইরা ঘাসের উপর শয়ন করিয়াছিলাম তখন শিরস্তাণের বিষয় কিছুই স্মরণ ছিল না। আমি স্থির করিয়াছিলাম, যে শিরস্তাণটি সমুদ্রে সন্তরণ কালীন পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু আমার এখন বোধ হইতেছে, যে সেই উঞ্জীষ উপকুলে পড়িয়া আছে। আমি রাজসকাশে সামুনয়ে নিবেদন করিলাম, যে ঐ বস্তুটি শীত্রেই আমাকে আনিয়া দেওয়া হয়। রাজা অমুচরবর্গকে ঐরপ আজা দিলেন।

পরদিন প্রভাতে, ভাষারা গাড়ী করিয়া উষা আনিরা দিল। উফীষটি ভাষারা রজ্জুম্বারা গাড়ীর সহিত বন্ধন করত: প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ পথ টানিয়া আনিয়াছিল। দেশের পথ সকল অতীব পরিক্ষার ও মসৃণ বলিয়া উফীষটি নফ্ট হয় নাই।

ছুই দিবদ পরে রাজার এক আক্ষর্য্য কোতৃক দেখিতে
ইচ্ছা হইল। তিনি ইচ্ছা করিলেন, যে আমি কলোদাস্
মূর্ত্তির ন্যার পদদ্বর অনেক অন্তর করিয়া দাঁড়াইব, ও ঐ
অন্তরের ভিতর দিয়া তাঁহার নগরস্থ দৈন্য দকল চলিয়া
যাইবে। ৩০০০ পদাতিক ও ১০০০ অখারোহী দৈন্য
রাজাজা পাইয়া অন্তর শন্তে সুসজ্জিত হইল। রাজা,

তাঁহার একজন বৃদ্ধ ও বহুদর্শী দৈন্যাধ্যক্ষকে আদেশ দিলেন, যে তিনি দৈন্য সামন্ত লইয়া আমার দেহের নিম্ন দিয়া, অবিকল যুদ্ধযাত্রার ন্যায়, যাত্রা করেন। তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল। পাদচারী সৈন্যের মধ্যে প্রত্যেক শ্রেণীতে ২৪টি করিয়া যোদ্ধা পাশাপাশি দাঁড়া-ইল; ও অখারোহীদের মধ্যে ১৬টি করিয়া প্ররূপে দাঁডা-ইল। পরে রণবাদ্যের দহিত তাহারা ক্রমে ক্রমে যাত্রা করিল। রাজা আজ্ঞা করিলেন,যে সৈন্যগণে যেন সাবধানে গমন করে; আমার গাত্তে যেন কোন অস্ত্রাদির আঘাত লাগেনা। কতকগুলি যুবা যোদ্ধ পুৰুষ রাজাজ্ঞা অবহেলন করিয়া, আমার নিম্ন দিয়া গমন সময়ে উদ্ধা দিকে দৃটি নিকেপ করিল। যথার্থ বলিতে কি, আমার পাদাক্তা-দনের (Pantaloon's) একস্থান ছিঁডিয়া যাওয়াতে তাহা-দের হাস্যোদীপক হইরাছিল।

অনেকবার আমি রাজসকাশে, আমার মুক্তির নিমিন্ত আবেদন পত্র লিথিয়া পাঠাইলাম। অবশেষে রাজা সভায় ঐ কথা উত্থাপন করাতে সে বিষয়ে সকলেই সন্মত হইল, কেবল এক ব্যক্তি অসমতি প্রকাশ করিল। কিন্তু উাহার অসমতি কোন কার্গ্যের হইল না। ঐ ব্যক্তি রাজার মুদ্ধপোতাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি রাজার আজ্ঞাতে কতকগুলি সন্ধিস্থাপনের নিরমাবলি লিখিলেন। ঐ সকল নিরমে, আমাকে দিব্য করিয়া দৃঢ় প্রতিক্ত হইয়া বলিতে হইবে

যে আমি উহার বিপক্ষাচরণ করিব না। রাজসভার তিন
চারি জন প্রধান প্রধান লোক প্র পত্র লইয়া আমার
নিকট আসিল ও পাঠ করিল। আমি শুনিলাম। ভাহারা
প্রথমে আমার দেশের প্রথানুসারে আমাকে শপথ করিয়া
বলিতে বলিল, যে আমি পত্রোল্লিখিত বিষয়ে বিপক্ষাচরণ
করিব না। আমি ভাহাই করিলাম। ভাহার পর ভাহারা
ভাহাদের দেশের প্রথা দেখাইয়া তদনুসারে দিব্য করিতে
বলিল। আমি ভাহাই করিলাম। আমার সহিত সন্ধিন
স্থাপনের নিমিত্ত যে সকল নিয়ম লিখিত হইয়াছিল ভাহা
সাধারণের বোধগম্যার্থনিম্নে অনুবাদ করিয়া দিলাম।

অবাকুপুরীর সর্বাশক্তিমান্ সন্রাট, যিনি পৃথিবীর আনন্দ ও ভয় স্বরূপ, যাঁহার রাজত্ব রাজধানীর চতুর্দ্ধিকে ছয় ক্রোশ পর্যান্ত বিস্তৃত, (ভাহাদের মতে পৃথিবীর শেষ পর্যান্ত সমুদার রাজত্ব ভাঁহার অধীন, অর্থাৎ তিনি সার্বাধিন সকল রাজার রাজা, মনুষ্য মধ্যে সর্বাদিশা দীর্ঘ, যাঁহার পদদ্ম পৃথিবীর মধ্যস্থলে রহিয়াছে ও মন্তক স্থ্যমন্তলভেদ করিয়া উঠিয়াছে, যাঁহাকে সকল দেশের রাজা জানু পাভিয়াকরযোড়ে উপাদনা করে, যিনি বসন্তকালের ন্যায় আনন্দ জনক, গ্রীত্মকালের ন্যায় স্থাকর, শারৎকালের ন্যায় ফলপ্রাদ ও শীতকালের ন্যায় ভয়ন্কর, শারৎকালের ন্যায় ফলপ্রাদ ও শীতকালের ন্যায় ভয়ন্কর, শারৎকালের ন্যায় ফলপ্রাদ ও শীতকালের ন্যায় ভয়ন্কর, শারৎকালের ন্যায় তর্বাদিশা করিবেভছেন, যে নরপর্বাভকে কিছুদিন ছইল

জামাদের অর্গরাজ্যে পাওয়া গিয়াছে তাঁছাকে এই আদেশ করিতেছেন, যে তাঁছাকে নিম্ন লিখিত নিয়ম মতে, সপথ করতঃ কার্য্য করিতে হইবে।

প্রথমতঃ। নরপর্বত আমার বিনানুমতিতে আমার রাজ্য হইতে চলিয়া যাইতে পারিবে না।

ছিতীয়তঃ।—যে ঐ নরপর্বত আমার ছকুম ব্যতিনিকে রাজধানীর ভিতর আসিতে পারিবে না। নগর
মধ্যে বাইবার তুকুম পাইবার ছুই ঘটা পূর্কে নগর বাসীদের সম্বাদ দেওয়া বাইবে, যে তাহারা আপন আপন
গ্রহের ভিতর অর্থলবদ্ধ হইয়া থাকে।

তৃতীয়তঃ।—যে ঐ উপরোক্ত নরপর্বত নগরের কেবল বড় বড় রাস্তায় বেড়াইতে পারিবে, শস্তক্ষেত্রের উপর বেড়াইতে কিম্বা শয়ন করিতে পারিবে না।

চতুর্থতঃ।—নরপর্বত বখন রাস্তার বেড়াইবে, আমার কোন প্রজাকে কিয়া ভাষাদের গাড়ী ঘোড়াকে মাড়া-ইতে পারিবে না, কিয়া কোন প্রজাকে, ভাষার বিনামু-মড়িতে, হস্তোপরি তুলিতে পারিবে না।

পঞ্চমতঃ। — যদি কোন আবশ্যকীয় পত্রাদি দূরদেশে পাঠাইতে হয়, তাহা হইলে ঐ নরপর্বত ঘোটক সমেত দূতকে পকেটে করিয়া লইয়া যাইবে; ও আবশ্যক মতে পুনরায় কিরাইয়া আনিয়া রাজসমক্ষে উপস্থিত করিয়া দিবে। ষষ্ঠতঃ। — যে ঐ নরপর্বত মুদ্ধসময়ে আমাদের সাহায্য করিবে, এবং আপাততঃ আমাদের আক্রমণার্থ যে যে শক্ররা প্রস্তুত হইয়া আছে, তাহাদের সৈন্য সামস্ত নষ্ট করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

সপ্তমতঃ।—যে ঐ পূর্ট্বোক্ত নরপর্বত রাজবাটী নির্মা-ণার্থে প্রক্তর তুলিয়া দিয়া, কর্মকারীর সাহায্য করিবে।

অন্টমতঃ।—বে ঐ নরপর্ববত এক মাসের মধ্যে, আমার রাজ্যের আয়তন প্রকৃতরূপে পরিমাণ করিয়া, আমাকে আনিয়া দিবে।

সর্ব্ধশেষে এই বলা যাইতেছে, যে ঐ নরপর্বাত সপথ
করিয়া উপরোক্ত নিয়মাবলিতে সন্মত হইলে পর, তিনি
প্রতিদিন ১৭২ মনুষ্টের উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হইবেন
ইতি। তা—

আমি পরম সন্তোষের সহিত সপথ পূর্ব্বক ঐ পত্রে অক্ষর করিলাম। স্বাক্ষর করিবামাত্র আমি বন্ধন হইতে মুক্ত হইলাম।

## চতুর্থ অধ্যায়।

আমি মুক্তিলাভ করিয়া প্রথমেই রাজধানী দর্শনের অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল। নগর বাসীদের প্রতি আমার আগমন বার্ত্তার সম্বাদ দেওয়া হইল, যে তাহারা সাবধানে আপন আপন গৃহের ভিতর অবস্থিতি করে। আমি নগর দর্শনে বহির্গত হইলাম। দেখিলাম নগরটি প্রাচার বেস্ট্রিত। প্রাচারটি দেড় হস্ত উদ্ধ্বে ও প্রস্থে অর্দ্ধ হস্ত । এরূপ প্রস্থে, যে তাহার উপর দিয়া এক থানি গাড়া ও একটি খোটক অনারাদেই মাইতে পারে।

আমি পশ্চিম দিকের ছার দিয়া নগরে প্রবেশ করতঃ বড় রাস্তা অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিলাম। পাছে নগরস্থ গৃহ সমূহের ছাদের ও কার্ণিসের কোন হানি হয় সেই হেতু উপরকার জামাটি শ্বুলিয়া রাখিয়াছিলাম। আমি চতুর্দ্ধিক নিরীক্ষণ করিয়া সাবধানে চলিতে লাগিলাম, পাছে কোন নগরবাসী পদদলিত হয়। কিন্তু প্রায় তথন সকল লোকই আপন আপন গৃহাভ্যন্তরে ছিল। গবাক্ষ-ছারে ও ছাদের উপর দর্শনোৎস্কুক নগরবাসীদের এত জনতা হইয়াছিল, বে আমার বোধ হইল, বে এত অধিক

লোক পৃথিবীর আর কোন নগরে নাই। নগরটি ঠিক সমচতুক্ষোন্। প্রাচীরটির প্রত্যেক দিক ২৩৫ হস্ত লম্বা; এবং
উহার ভিতর ছুইটি বড় রাস্তা উহাকে সমান চারিভাগে
বিভক্ত করিয়াছে। নগরটিতে প্রায় ৫ লক্ষ লোক বাস
করিতে পারে। গৃহগুলি ত্রিভল ও পঞ্চতল। রাজবাটী ঠিক
নগর মধ্যবর্ত্তী। তথার ছুইটি বড় রাস্তা মিলিত হইয়াছে।
বাটীটির চতুর্দ্ধিকে, দেড় হস্ত পরিমিত উচ্চ প্রাচীর।
প্রাচীরটি রাজগৃহ হইতে প্রায় ১২ হস্ত অন্তর।

আমি রাজাতা পাইরা সহজেই প্রাচীর উল্লেছ্যন করিয়া ভিতরে গোলাম। দেখিলাম বে রাজবাটীর সম্মুধস্থ চত্ত্বারভূমি প্রায় ৬৪ বর্গ হস্ত। আমার গৃহের ভিতর প্রবেশ করিবার ইচ্ছা হইল; কিন্তু দেখিলাম বে তোরণ দ্বার অর্দ্ধ হস্ত উচ্চ ও প্রস্থে ৮ অঙ্গুলি। কোন মতেই প্রবেশ করিতে পারিলাম না। রাজগৃহ, উর্দ্ধে সাড়ে ভিন হস্ত। আমি ভাষার উপর উঠিতে পারিতাম, কিন্তু উঠিতে বাইলে ঐ প্রস্তর নির্মিত গৃহ, একেবারেই ভগ্ন ইরা বাইবে বলিরা, উঠিলাম না। রাজার ইচ্ছা হইল, যে রাজগৃহ কিরপ স্থানররূপে সজ্জিত ভাষা আমাকে দেখান। আমি তিন দিবদের মধ্যে অরণ্যের বৃক্ষ হইতে ছুইটি, তুই হস্ত করিয়া উচ্চ, টুল নির্মাণ করিলাম।

তিন দিবদ পরে আমি পুনরার নগরমধ্যে প্রবেশ করতঃ রাজগৃহের প্রাচীর উল্লন্ডন করিরা একটি টুল সম্রা-

টের বহির্কাটীর নিকট রাখিয়া তাহার উপর উঠিলাম ও অপর টুলটি হস্তে করিয়া বহির্বাটী উল্লঙ্গন করতঃ আস্তে আন্তে ভূমিতে রাখিলাম। তাহার পর এ টুল হইতে ও টুলের উপর দাঁড়াইলাম। এই রূপে আমি রাজবাটীর সকল অংশে গমন করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। পরে আমি রাজবাদীর মধ্য তলের গৃছের ভিতর দৃষ্টি নিকেপ করিবার নিমিত্ত একপার্শ্বে শয়ন করিয়া গবাকের নিকট চক্ষু দিয়া দেখিলাম, যে গৃহটি অতি উত্তম রূপে সজ্জিত। ভধায় মহারাণী, ভাঁহার অপ্পবয়ক্ষ পুত্রগণ ও প্রধান প্রধান অনুচরবর্গের সহিত অতি স্থন্দর আসনে বসিয়া আছেন। মহারাণী আমাকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করি-লেন ও গবাক হইতে আমার চুম্বনার্থে, ভাঁহার হস্ত বাড়াইয়া দিলেন। এইরূপে আমি সমস্ত রাজগৃহ দর্শন করিয়া নগর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

একদিন প্রাতঃকালে আমি মুক্ত হইবারপ্রায় এক পক্ষ পরে, রাজার একজন প্রধান কর্মানারী একজন অনুচরের সহিত আমার পূহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কিঞ্চিদ্দুরে গাড়ী রাখিয়া আমার নিকট আসিয়া কহি-লেন, যে তিনি এক ঘণ্টা কাল আমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিবেন। তিনি আমার পরম উপকারী বন্ধু, সেই জন্য আমি পরম সম্ভোষের সহিত তাঁহার বাক্যে সন্মত হইলাম। তিনি বলিলেন, যে তিনি আমার মুক্তি বিষয়ে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাহইলেও আমার এত
শীত্র মুক্তি লাভ হইত না যদি তাঁহাদের রাজ্যমধ্যে তুইটি
বিপক্ষদল না হইত, ও বিদেশীয়দিগের কর্তৃক তাঁহাদের
রাজ্য আক্রমণাশঙ্কা না থাকিত। প্রায় তিন বংসর হইল
তাঁহাদের দেশে তুইটি দল হইয়ছে। একটির নাম
দীর্ঘোপানং ও অপরটির নাম ক্লুড্রোপানং। প্রথম দল
রাজার বিপক্ষ। রাজা দিতীয় দলের পক্ষপাতী ছিলেন,
সেই জন্য তাঁহার সকল প্রকার কর্মচারীই কি প্রধান কি
সামান্য, সেই দল হইতে গুইতি হইত।

দলদ্বের পরস্পর এত বিদ্বেষ ছিল, বে এক দলের কেছ অপর দলের কাছারও সহিত আহারাদি করিত না। এমন কি এক দলের লোকে অপর দলের লোকের সহিত কথাও কহিত না। তিনি বলিলেন, দীর্ঘোপানতের দল, তাঁহাদের দলের অপেকা অনেক রহং। মহারাজ তাঁহা-দের দলভুক্ত; কিন্তু রাজপুত্র, যিনি ইহাঁর মৃত্যুর পর রাজত্ব পাইবেন, তিনি দীর্ঘোপানতের দলে আছেন। ভাহার চিহ্ন অরপ, তিনি সর্বাদাই এক পদে দীর্ঘ উপানং ধারণ করিয়া থাকেন। একে ত অদেশে এই গোল্যোগ,ভাহাতে আবার বলভক্র দেশীরের। তাঁহাদের আক্রমণার্থে প্রস্তুত হইয়া আছে। বলভক্রদেশীরেরাও তাঁহাদের সদৃশ বিক্রম-শালী। সে রাজ্যও তাঁহাদের অপেকা কোন অংশে নুন্ন নহে।

আমার বন্ধু একদিন আমার নিকট হইতে শুনিয়া-ছিলেন, যে আমাদের দেশের সকল লোকই আমার সদৃশ দীর্ঘ। এক্ষণে তিনি বলিলেন, যে ভাঁছাদের দেশের নৈয়ায়িক ও জ্যোতিষবেত্তারা এবিষয়ে প্রত্যুর করেন না ৷ তাঁহারা বলেন, যে আডাই শত বৎসরের ইতিহাসে অবাক-পুরী ও বলভদ্র ভিন্ন অন্য কোন বৃহৎ রাজ্যের বিষয় লিখিত নাই। ইতিহাসে লিখিত আছে, যে এই চুইটিই পৃথিবীর প্রধান রাজ্য। জ্যোতিষ্বেক্তারা অনুমান করেন, ষেনরপর্বত চন্দ্রমণ্ডল হইতে পতিত হইরাছেন, কিম্বা কোন নক্ষত্র হইতে পতিত হইয়াছেন। তাঁহারা গণনাদ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন, যে অপ্প দিন মধ্যেই আমার সদৃশ ১০০ শত মনুষ্য আসিয়া তাঁহাদের রাজ্যের সমুদর কল ও পত পুক্ষী নষ্ট করিয়া ফেলিবে ৷ সে যাহাহউক, এখন বলভদ্ৰ দেশীয়েরা শীত্রই এদেশ আক্রমণ করিবে। ভাহার উদ্যো-গও করিতেছে। প্রায় এক বংসর ছয় নাস হইল এই ছুই রাজ্যে যুদ্ধ চলিভেছে; কেহই পরাজয় স্বীকার করিতে চাহেন না। যে বিষয় লইয়া প্রথম বিবাদ আরম্ভ হয় ভাহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। আমি নিম্নে তাহার বিবরণ লিখিতেছি।

বহুকালাবধি এদেশের এই প্রথা চলিয়া আসি-তেছে, যে সকলেই ভোজনসময়ে ডিম্ব কার্টিবার প্রয়োজন হুইলে, ডিম্বের বড় দিক্ প্রথমে কার্টিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের মহারাজের পিতামহ শৈশবাবস্থায় একদিন ডিম্ব কাটিতে কাটিতে অঙ্গুলি কাটিরা ফেলিরাছিলেন। ভাহার পরে তিনি নগরমধ্যে প্রচার করিয়া দিলেন, যে যে কেহ বড়দিক হইতে ডিম্ব কাটিবে ভাহার আইনামু-সারে দণ্ড পাইতে হইবে; সকলকেই অদ্যাবধি ছোট দিক হইতে ডিম্ব কাটিতে হইবে। এই রাজাজ্ঞা নগরমধ্যে প্রচারিত হইলে সকলেই ইহার বিপক্ষ হইল; কেহই প্রাচীন দেশ প্রথার বিকল্পে কার্য্য করিতে সম্মত হইল না।

এইরপে ক্রমে ক্রমে বিষম রাজবিদ্রোহ উপস্থিত ছইল। ইতিহাসে কথিত আছে ছয়বার রাজবিদ্রোহ হইয়াছিল, তাহাতে একজন সম্রাটের মৃত্যু হইয়াছিল ও একজন রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। যাহারা রাজদণ্ডে নির্ব্বাসিত ছইয়াছিল, তাহারা সকলেই বলভদ্রদেশে গমন করিয়াছে। তথাকার সম্রাট প্রাচীন প্রথা রক্ষণে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন ও অদ্যাবিধি করিতেছেন। এরপ কথিত আছে যে একাদশ সহস্র লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, তথাপি তাহারা প্রাচীন প্রথার বিকল্পে কার্য্য করিতে সম্মত হয় নাই। এই বিষয় লইয়া শত শত রহৎ বৃহৎ পুত্তক লিথিত হইল, তথাপি বিদ্রোহ থামিল না। অবশেষে রাজাজ্ঞা হইল যে তাহার বিপক্ষদলের কেছই তাহার অধীনে কোন কর্ম্ম পাইবেন না।

ইতিমধ্যে বলভদের সন্দ্রাট্ সর্মদাই আমাদের সন্দ্রাটকে তিরক্ষার করিবার জন্য দৃত পাঠাইতেন। দৃতদ্বারা বলিরা পাঠাইতেন, যে তিনি ধর্ম্মবিক্দ্ধ কার্য্য করতঃ অতীব গাহত কর্ম করিয়াছেন; আমাদের ধর্মশাল্তে লিখিত একজন প্রধান নৈরায়িক ও ভবিষ্যম্বকার উপদেশের বিক্দ্ধ কার্য্য করিয়াছেন। ধর্মপুস্তকে লিখিত আছে, যে যাহাদের এই পুস্তকে দৃঢ় বিশ্বাস আছে ভাহারা সকলেই স্থবিধার দিক হইতে ভিন্ন কার্টিবে, অর্থাৎ বড় দিক হইতে কার্টিবে। এই বিষয়ের সপক্ষ হইয়া যাহারা অবাক্পুরী হইতে বলভদ্রে গিয়াছিল, ভাহাদের সকলকেই তথাকার সন্দ্রাট্ বছ সমাদর করিতেন।

এইরপে দেড় বংসর হইল ছুই রাজ্যে ভয়ক্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইরাছে। ইহার মধ্যে আমাদের ৪০ থান যুদ্ধ-পোত, অনেক ক্ষুদ্র জাহাজ ও ৩০০০০ সৈন্য বিনষ্ট হই—রাছে। শত্রুপকীয়দেরও অনেক ক্ষতি হইরাছে। যাহা—হউক এক্ষণে বলভদ্রেরা বহুসংখ্যক যুদ্ধপোত ও সৈন্যাদি লইরা আমাদের আক্রমণার্থে আসিতেছে। আমাদের মহারাজ আপনার সাহস ও বলের উপর অনেক নির্ভর করেন, তিনি আমার দ্বারা এবিষয় আপনাকে বলিয়া পাঠাইলেন।

ইহা শুনিয়া আমি কহিলাম, যে মহারাজের প্রতি আমার যা কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহা আমি অবশ্যই করিব ; কিন্তু আমি বিদেশী, আমার এরপ মুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ভাল দেখার না। আমি আমার জীবন পর্যান্ত পণ করিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে আমি তাঁহাকে ও তাঁহার রাজ্যকে সকল প্রকার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিব।

## পঞ্চম অধ্যায়।

বলভদ্র দেশ একটি দ্বীপ। একটি খাল, প্রায় ১০০০ হস্ত প্রস্থ, অবাক্পুরী ও বলভদ্র এই চুই দেশকে বিভিন্ন করিয়াছে। যদিও এ খাল আমি কখন দেখি নাই, তথাপি পাছে বলভদ্ৰদেশীয়েরা আমাকে দেখিতে পায় এই আশস্কায় আমি উহা দেখিতে যাইতাম না। তাহারা অদ্যাবিধি আমার আগমন বার্ত্ত। প্রবণ করে নাই; কারণ, যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া অবধি এই হুই রাজ্যের মধ্যে পরস্পর কথাবার্ত্তার চলাচল বন্ধ হইয়াছিল। আমি বিপ-ক্ষদলের সমুদয় যুদ্ধপোত আক্রমণার্থে একটি কম্পনা कतिहाहिलाम ভाष्टा मखाऐरक कानावेलाम। विशक्तीरहा যুদ্ধপোত সকল উত্তম বাতাস পাইলেই ছাড়িবে বলিয়া নঙ্গর করিয়া বদিয়াছিল। আমি এক জন নাবিককে জিজাসা করাতে অবগত হইলাম যে খালের মধ্যস্তলের গভীর ৪ হস্ত ও অন্যান্য স্থানের গভীর ৩ হস্ত, ইহার উর্দ্ধ কোথাও গভীর নাই। ইহা শুনিয়া আমি উত্তরপূর্ব্বদিকে বলভদ্রের আড পারে গমন করিলাম। তথায় একটি ছোট পাহাডের অন্তরালে লুকাইয়া শত্রুদিগের জাহাজ দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম যে ৫০ খানি বড বড যুদ্ধপোত ও

অন্যান্য অনেকগুলি ছোট ছোট জাহ'জ রহিয়াছে; দেখিয়া আমি গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম এবং ত্কুম দিলাম, যে শক্ত রকমের অনেকগুলি জাহাজ-বাঁধা কাছি ও লেহি শলাকা আমার নিকটে আনীত হয়।

রাজা পূর্ব্বেই আজা দিয়াছিলেন যে বিপক্ষীয়দের পরাজয় জন্য আমার যাহা যাহা আবশ্যক হইবে তুকুম মাত্র তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হইব। কাছি ও লোছ শলাকা উপস্থিত হইল। কাছি ভাস স্থুতের সদৃশ ও লৌহগুলি স্থানিকার তুল্য। আধা তিন গাছি করিয়া পত্তে একত্তে পাকাইলাম ও লেহিশলাকা তিনটি করিয়া একতা করিয়া অগ্রভাগ বক্র করতঃ হুকের ন্যায় করিলাম। এইরূপে ৫০ গাছি রজ্জ্ব ৫০টি হুক নির্মাণকরিয়া প্রত্যেক রজ্জ্বতে একটি করিয়া ভূক বন্ধন করিলাম। ভাষার পর পুনরায় উত্তরপ্রকাদিকে গমন করিয়া গাত্তের বস্তাদি খুলিয়া কেবল চামড়ার একখানি পাদাক্ষাদন (ইজার) পরিধান করতঃ জলে নামিলাম। কিঞ্চিৎ হাঁটিয়া গিয়া মধ্য স্থলে খানিক দূর সম্ভরণ করিতে হইল ; পরে আবার মাটি পাইয়া হাঁটিয়া গিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে শত্রুদের নিকট উপস্থিত হইলাম। শত্রুরা আমাকে দেখিবামাত্র মহাভীত হইল; অনেকেই জাহাজের উপর হইতে জলে ঝাঁপ দিয়া সম্ভরণ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। আমি ত্কগুলি বাহির করিয়া প্রত্যেক যুদ্ধপোতে একটি করিয়া লাগাইয়া

দিলাম। তাহারা আমার উপর অনবরত তীরবর্ষণ করিতে লাগিল; আমি কিছুই প্রাহ্য করিলাম না। .চক্ষু নস্ট হইবার আশঙ্কার চদমা খানি দৃঢ়রূপে নাদিকার উপর বদাইয়া দিলাম। তাহার পর তাহাদের নন্ধরের রজ্জুগুলি একটা একটা করিয়া দব কাটিয়া দিলাম। পুনরার জাহাজের দমুখে আদিয়া, ত্কের দড়ি গুলির অগ্রভাগ দকল একত্তে বন্ধন করিয়া, সক্তদ্দে ৫০ খানি জাহাজ টানিয়া আনিতে লাগিলাম।

বলভটোয়ের। আমি কি করিব কিছুই বুঝিতে না
পারিয়া অবাক হইয়াছিল। প্রথমে তাহারা বিবেচনা
করিয়াছিল বে আমি নঙ্গর কাটিয়া তাহাদের ছাড়িয়া
দিব। কিন্তু যথন তাহারা দেখিল বে আমি জাহাজ
সকল রজ্জুদারা বন্ধন করিয়া লইয়া মাইতেছি তথন
তাহারা জীবনাশার নৈরাশ হইয়া ভয়েতে এরূপ চীৎকার
করিয়া উঠিল, যে বাক্যের দ্বারা তাহা বর্ণনা করা যায়
না। যথন আমি মাটি পাইলাম তথন ঐ মলম, যাহার
বিষয় পূর্কেই কথিত হইয়াছে, তাহা লইয়া ক্ষত স্থানে
রগড়াইয়া দিলাম। তাহার পর চসমা খুলিয়া কেলিলাম
ও এক ঘণ্টাকাল ভাঁটার জন্য অপেকার পর নিরাপদে
অবাক্পুরীর রাজবন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।
সত্রাট্ ও তাঁহার সভাসদাণ সকলেই আমার অপেকায়
উপকুলে দাঁড়াইয়াছিলেন।

যখন আমি খালের মধ্যস্থল দিয়া আদিতেছিলাম তথন কেবল আমার মস্তকটী জলের উপর ছিল, সর্ক্র-শরীর জলের ভিতর ছিল। সন্ত্রাট ও তাঁছার সঙ্গীগণ আমাকে না দেখিতে পাইয়া বিবেচনা করিলেন যে আমি জলমগ্ন ছইরাছি; শক্রদিগের যুদ্ধপোত সকল সদ্ধির নিমিত্ত আদিতেছে। কিন্তু তাঁছাদের সৈ আশক্ষা দূর ছইল; আমাকে জাছাজ সহিত কুল আদিতে দেখিয়া তাঁছারা পরম আহ্লাদিত ছইলেন। কূল পাইবামাত্র আমি "আমাদের সমৃদ্ধশালী স্প্রাট্ দীর্ঘজীবী ছউন্" বলিয়া উচ্চঃস্বরে চীৎকার করিলাম। সম্রাট্ আমাকে মহা সমাদের ও প্রশংসার সহিত অভ্যর্থনা করিলেন ও তদ্দেশীয় প্রধান সন্মান স্থচক উপাধি দিলেন।

রাজা ইচ্ছা করিলেন, যে আমি অন্য কোন উপায়
অবলম্বন করিয়া শক্রুদিগের অবশিষ্ট জাহাজ সকল
রাজবন্দরে লইয়া আসিব। রাজা এতদূর আশা করিতে
লাগিলেন, যে তিনি বলভদ্র রাজ্য হস্তগত করিয়া সার্ম্বভেমি সমাট হইবেন ও তাহাদের বলপূর্কক ডিম্বের ছোট
দিক কাটাইবেন। আমি তাঁহার ইচ্চায় সমত হইলাম না।
অনেক প্রকার রাজনীতি ও ন্যায় দর্শাইয়া বলিলাম, যে
আমি আধীন লোকদিগকে দাসত্বে আনিবার হেতু হইতে
পারিব না। যখন রাজসভায় এবিষয় লইয়া বিচার চলিতে
ছিল তখন সভাত্ব প্রধান প্রধান লোক ও রাজমন্ত্রীগণ

আমার মতের পোষকতা করিলেন। কিন্তু রাজা ও রাজ-সভাস্থ আমার বিপক্ষীরেরা, তাঁছাদের মতের বিরুদ্ধাচরণ করাতে, আমাকে গোপনে বধ করিবার চেন্টা করিতে লাগিলেন।

এইরপ বিবাদের তিন সপ্তাহ পরে সন্ধ্রিস্থাপনার্থে বলভদ্র হইতে রাজদৃত আসিয়া উপস্থিত হইল। শীস্ত্রই আমাদের রাজার স্থবিধামতে সন্ধ্রিস্থাপন হইল। বলভদ্র হইতে ছয় জন রাজদৃত আসিয়াছিল। তাহারা সন্ধিস্থাপনের পর আমার সহিত সাক্ষাৎ করতঃ আমার বলের ও সাহসের স্থাটাত করিতে লাগিল; ও যাইবার কালীন আমাকে তাহাদের রাজার নিমন্ত্রণ জানাইল ও কহিল "আমাদের রাজা আপনার সাহস ও বলের অদ্ভূত কার্য্য সকল প্রাবণ করিয়াছেন, কিন্তু কখন দেখেন নাই, অধুনা তিনি তাহা দেখিতে বড় ইচ্ছা করেন।" আমি তাহাতে সন্ধত হইলাম এবং বলভদ্রদেশে গমন ও করিয়াছিলাম। সেথানে যে যে ব্যাপার হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করিয়া পাঠকবর্গকে বিরক্ত করিতে চাছি না।

দূতগণের সহিত বহুবিধ মিষ্টালাপের পর, তাহাদের প্রত্যাগমন সময়ে, রাজাকে আমার দেলাম জানাইতে কহিলাম ও ভাহাদের নিকট অঙ্গীকার করিলাম, যে আমি অদেশে প্রত্যাগমনের পূর্কেই ভাহাদের রাজার নিকট গমন করিব। পাঠকগণের বোধ হয় স্মরণ থাকিবে, যে আমার মুক্তির সময়ে আমার সহিত যে সন্ধিস্থাপন হইয়াছিল তাহা আমার পক্ষে দাসত্বভাবের বোধহওরাতে আমি তাহাতে অনিচ্ছা পূর্বক সমত হইয়াছিলাম। এখন তদ্দেশীয় প্রধান উপাধি পাওরাতে আমার সন্ধির নিরমগুলি আরও অপ-মান স্টক বোধ হইতে লাগিল। আমি নিরম অভিক্রম করিতে লাগিলাম, কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে রাজা আমাকে ভজ্জন্য কিছুই বলিতেন না।

কিছুদিন পরে আমা হইতে রাজার একটি মহৎ উপকার হইয়াছিল। একদিন রাত্র দ্বিপ্রহরের সময়ে আমি যখন নিদ্রাগত ছিলাম, হটাৎ এক মহৎ কোলাহলে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। শুনিলাম, যে শত শত লোক আমার দ্বারে আঘাত করিতেছে ও "কুমার কুমার" (আমি) বলিরা চীৎকার করিতেছে। আমি প্রথমে ভীত হইরাছিলাম; কিন্তু পরক্ষণেই কতকগুলি প্রধান প্রধান রাজকর্মনিরা, জনতা ঠেলিয়া আমার নিকট আসিয়া কছিল, "মহালয় শীত্র আসুন, মহালয় শীত্র আসুন রাজবাটীতে অগ্নি লাগিয়াছে।" রাণীর একজন সহচরী পুস্তুক পাঠ করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়াছিল, তথাকার দীপের অগ্নিলাগিয়া রাজবাটী প্রজ্জালিত হইয়াছিল, তথাকার দীপের অগ্নিলাগিয়া রাজবাটী প্রজ্জালিত হইয়া উঠিয়াছে।

আমি জ্রুতবেশে গমন করিয়া রাজবাটীতে উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম যে রাজবাটী জ্বলিতেছে, গ্রুখীলো- কেরা কলদী কলদী করিয়া জল আনিয়া ঢালিয়া দিভেছে কিন্তু কিছুই হইতেছে না। আমি প্রথমে তাহাদের নিকট হইতে কলসী লইয়া জল ঢালিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুই হইল না। তখন অন্য কোন উপায় ভাবিতেছি ইত্যবসরে আমার প্রস্রাবের পীড়া উপস্থিত হইল। আমি তৎক্ষণাৎ উপস্থিত বুদ্ধিমত অগ্নির উপর মূত্রত্যাগ করিতে লাগি-লাম। এক মৃহুর্তের মধ্যেই সমুদায় অগ্নি নির্বাণ হইয়া গেল। আর কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইলেই রাজবাটী ভত্মীভূত ছইয়া যাইত। পাঠক মহাশয় আমার এরপ নিয়'ণ ব্যব-হারে বিরক্ত হইবেন না কিম্বা মূণায় নাদিকা দিকায় তুলিবেননা : এরূপ উপস্থিত উপায় অবলম্বন না করিলে রাজবাদী কখনই রক্ষা হইত না। রাজবাদী রক্ষা হইল: যে দকল গৃহ বহুদিনে ও বহুষত্বে নির্মাণ হইয়াছিল ভাষা অগি হইতে রক্ষা পাইল।

প্রভাবে আমি রাজার সহিত সাক্ষাৎ না করিরাই
গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। যদিও আমি জানিতেছি যে
রাজবাটী রক্ষা করাতে একটি মহৎ উপকারের কার্য্য করিয়াছি তথাপি প্রস্রাবদ্ধারা ঐ কার্য্য সমাধা করাতে আমার
ভয় হইতে লাগিল, যে সন্সাট হয়ত আমার কঠিন দও
বিধান করিবেন। শীত্রই রাজার নিকট হইতে সম্বাদ
আসিল, যে তিনি রাজসভায় আমাকে ক্ষমা করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু আমি গুপ্তভাবে শুনিলাম যে রাণী

আমার উপর অতিশর বিরক্ত হইরাছেন। তিনি তাঁহার নিজ গৃহ হইতে রাজ বাদীর একপার্শ্বন্থ অন্য গৃহে গমন করিয়াছেন, ও কহিয়াছেন যে ঐ সকল গৃহে তিনি আর ধাকিবেন না।

## ষষ্ঠ অধ্যায়।



অবাক্পুরীর লোকেরা যেরপ বৃহৎ সেই পরিমাণে তদ্দেশীর সকল বস্তুই বৃহৎ। বড় বড় অশ্ব ৫ । ৬ অঙ্গুলি উচ্চ, ভেড়া, ২ অঙ্গুলি, রাজহংসগণ, অম্মদ্দেশীর চড়াই পক্ষী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র । অনেক বস্তু এত ক্ষুদ্র যে আমি তাহাদের তাল রূপ দেখিতে পাইলাম না; কিন্তু তদ্দেশীরেরা তাহাদের চক্ষুর তীক্ষ্ণতার স্পৃষ্ঠ দেখিতে পার। একটি মুবতী স্ত্রীলোক কাপড় শেলাই করিতেছিল; আমি ভাহার স্কৃত ও স্থতার কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

আমি একণে ইহাদের বিদ্যাশিকার বিষয়ে কিঞ্ছিৎ বলিব। ইহাদের ভাষা অনেকাংশে সম্পূর্ণ, কিন্তু ইহাদের লিখিবার ধরণ বড় আশ্চর্য্য প্রকার, ইহারা বাঙ্গালী কিন্তা ইংরাজদিণের মত বাম দিক হইতে দক্ষিণ দিকে লিখিয়া যায় না, আরবীয়দের ন্যায় দক্ষিণ হইতে বামে লিখে না, কিন্তা চীনদেশীয়ের মত উপর হইতে ক্রেমেক নিম্নে লিখে না; ইহারা পত্রের এক কোণ হইতে ভাহার বিপরীত কোণে লিখিয়া যায়।

ভাষারা মৃতদেহ গোর দিবার কালীন, মস্তক অধঃ ও পদত্বর উদ্ধি করিয়া গোর দেয়। এরপে গোর দিবার হেতু এই যে তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যে ৪৫৮ বংসর ৪ মাস পরে তাহারা পুনরায় সকলে গোর হইতে উঠিবে। তাহাদের মতে পৃথিবী চেপ্টা ও সমভূমী; যখন পুনরায় সকলে উঠিবে তখন পৃথিবী উল্টাইয়া যাইবে, স্কুতরাং তখন তাহারা পদন্বয়ের উপর তর দিয়া ঠিক দাঁড়া-ইয়া উঠিবে। তদ্দেশীয় বিল্বানেরা, এ মত, অসম্ভব বোধে বিশ্বাস করেন না; কিন্তু গোর দিবার এরূপ প্রথা বহু-কালাবধি প্রচলিত হইয়া আদিতেছে।

এই রাজ্যের শাসন প্রণালী বড় আক্ষর্য প্রকারের; কোন দেশের ব্যবস্থার সহিত মিল হয় না। রাজ্যসম্বন্ধে দোষী ব্যক্তি কঠিন দও প্রাপ্ত হয়; কিন্তু যদি সে ব্যক্তি কোন উপারে আপনার নির্দ্ধোবিতা স্পাই প্রমাণ করিতে পারে, তাহা হইলে যে ব্যক্তি তাহার উপর দোষারোপ করিয়াছিল তাহার তৎক্ষণাৎ প্রাণ দও হয়। কেবল যে প্রাণদও হয় তাহা নহে, তাহার স্থাবর, অস্থাবর যাহা কিছু ধনসম্পত্তি থাকে তাহা হইতে নির্দ্ধোবী ব্যক্তি তাহার অপমান ও কর্ষের জন্য চতুও ণ অর্থ প্রাপ্ত হয়। যদি তত্ত্বপ্রধাণী ধন না থাকে তাহা হইলে রাজভাণ্ডার হইতে নির্দ্ধোবীর ক্ষতিপূরণ করা হয়। তখন সমুটে রাজ্যমাণ্ডার তাহার নির্দ্ধোবিতার বিষয় প্রচার করিয়া দেন ও তাঁহার অনুপ্রহের বিশেষ চিহ্ন স্করপ তাহাকে কোন উপাধি প্রদান করেন। তদ্দেশীয় লোকেরা চুরি অপেকা জুয়া-

চুরির অধিক দণ্ড বিধান করেন। জুরাচোরদিগের প্রায়ই প্রাণদণ্ড হয়। ভাহারা বলে, যে সাবধানে থাকিলে চুরি নিবারণ হইতে পারে, কিন্তু জুয়াচুরিব সাবধান নাই; জুয়া-চোরেরা নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া সং ব্যক্তি-দিগকে ঠকাইয়া লয়, সং ব্যক্তিরা তাহা বুঝিভে°পারে না। অবাকুপুরীস্থদিশের আরও একটি অস্তত আইন আছে। বে ব্যক্তি তিন বৎসর উত্তযক্রণে রাজ নিয়ম সকল প্রতি-পালন করিতে পারেন তিনি আইনজ্ঞ উপান্ধি প্রাপ্ত ছরেন। তাহাদের ধর্মাধিকরণে ন্যায়ের একটি প্রতিমূর্ত্তি আছে ; তাঁহার ছয়টি চক্ষু মন্তকোপরে, সন্মুখে হুইটি, পঞ্চা-द्धारम ब्रूटेंकि उ ब्रूटे शार्स ब्रूटेंकि; मिकन क्टल अकिंकि স্থবর্ণপূর্ণ থলে ও বাম হস্তে একখানি ভরবারি। দক্ষিণ হল্তে সুবর্ণ থলিয়া লওয়াতে এই প্রতীয়মাণ হইতেছে. ৰে তিনি দণ্ডাপেকা পুরস্কার ভাল বাসেন।

কোন কর্মো কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে হইলে তাঁহারা তদ্বিররে তাহার পারকতানা দেখিয়া অগ্রে তাহার সততা ও সদ্যবহার দেখিয়া থাকেন ; কেবল শিক্ষকদিগের ও যে সকল কর্মো বিশেষ শিক্ষা আবশ্যক প্র সকল কর্ম-চারীদিগের পারকতা দেখিতেন। তাঁহারা বলেন যে মন্থ-ব্যদিগের সকলকেই ঈশ্বর এক প্রকার বৃদ্ধি ও বিচারশক্তি দিরাছেন, সকলেই ভাল মন্দ সহচ্চ বৃদ্ধিতে বৃনিতে পারে। ক্ষমাভাবিক বৃদ্ধি ও জ্ঞান সম্পন্ধ ব্যক্তি কদাচ তুই একটি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। সেই জন্য তাঁহারা সতভার উপর অধিক দৃষ্টিপাত করেন।

ভাছাদের জ্ঞান আছে, যে যে সকল ব্যক্তির পর্মে-শ্বরের উপর বিশ্বাস ও ভক্তি নাই তাহারা কোন মতেই কোন রাজকার্য্যের উপযুক্ত হইতে পারে না ; এই ছেতু তাহাদের কোন কর্মে নিযুক্ত করাও হয় না। কারণ, যথন রাজা অয়ং আপনাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া জানেন তথন যাহার সেই ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস নাই ভাহাকে তিনি কিরুপে রাজকর্মে নিয়োগ করিতে পারেন। পূর্ব্বোক্ত প্রণালী এবং আমি নিম্নে যাহা বলিব তাহা বে কেবল আধুনিক প্রথা ও অদ্যাবধি প্রচলিত আছে ভাহা নহে, ইহা ভথাকার পুরাতন প্রথা, বহুকালাবিধি চলিয়া আসিতেছে বলিয়া অদ্যাবধি ইহার অনেক চিহ্ন কিন্তু বাঁশবাজীতে পারদর্শিতা, যাহাতে প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীরা বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন, ও ছড়ি উল্ল-ख्यनामि कीषा, याद्यात विषय शृदर्भ कथि इहेगाए, जे সকল ক্রীডা আমাদের বর্ত্তমান রাজার পিতামহ কর্তৃক প্রথমে সৃষ্টি হইয়াছিল। অদ্যাবধি তাহা চলিতেছে, বরং ভদপেকা এবিষয়ে আধুনিক লোকদের উৎসাহ বৃদ্ধি হুইয়াছে।

व्यवाक्भूतवामीशानत मात्रा क्ष्यका अकृषि वशाई मात्र

বালিয়া গণিত। তাঁছারা বলেন, যে যে ব্যক্তি তাঁছার উপ-কারীর প্রত্যুপকারে সন্মত হয়েন না, বরং তদিপরীতে তাঁহার অপকারে উদ্যত হন, তিনি অবশ্যই মনুষ্যমাত্রের শক্ত হইবেন। অতএব এরপ মনুষ্যুর মৃত্যুই শ্রেষ ।

আমি এক্ষণে অবাক্পুরীস্থ ব্যক্তিদিগের আপন আপন সম্ভানগণের প্রতি আচরণের কথা কিঞ্চিৎ বলিব। তাঁহারা অন্যান্য জীব জন্তুর ন্যার দ্রীপুক্ষে একত্তে বাস করেন এবং সম্ভান গণের প্রতি অভাবজাত স্নেহও করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা অয়ং সম্ভানগণকে তত্ত্বাবধারণাদি দ্বারা প্রতিপালন করেন না। তাঁহারা ভাহাদের বিদ্যালরে পাঠাইরা দেন, তথায় শিক্ষকেরা রীতি নীতি, ভদ্রতা, নম্রতা, বিদ্যা প্রভৃতি সমুদায় শিক্ষা করাইয়া পিতা মাতার নিকট পাঠাইয়া দেন। বালক ও বালিকাগণের নিমিত্ত এইরপ নানাপ্রকার বিদ্যালয় ছিল। কোন কোন শিক্ষক, বালকগণকে বিদ্যা ও সংস্থতাবে পিতার অমুযায়ী করণে ও তাঁহাদের অভিলাষমত শিক্ষা দানে অভিশ্র উপ্রোগী। আমি প্রথমে বালকবিদ্যালয়ের বিষয় কিঞ্চিৎ বলিব পশ্রতাৎ বালিকা বিদ্যালয়ের বিষয় প্রস্তি হইব।

ধনবান ও মহৎ লোকের পুত্রগণের শিক্ষার নিমিত্ত যে বিদ্যালয় তাহাতে বিদ্যান ও উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত থাকিত। তথায় বালকগণের পরিধেয় বস্ত্রাদি ও খাদ্য-দামগ্রী দামান্য রকমের প্রদত্ত হইত। শিক্ষকেরা ছাত্র-

গণকে ভক্তবা, নম্রতা, সভাতা, সাহস ও স্বদেশপ্রিয়তার বিষয় শিক্ষা দিতেন। বালকেরা সর্বাদাই কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত, কেবল আহার ও নিদ্রার নিমিত কিছু সময় পাইত। ক্রীড়ার্থে প্রত্যাহ তুই ঘণ্টা ছুটী পাইত. কিন্তু দে সময়ে স্বাস্থ্যবৰ্দ্ধক ক্ৰীড়া ভিন্ন অন্য কোন ক্ৰীড়ায় তাহার। প্রবৃত্ত হইত না। চারি বংসর বরঃক্রম পর্যায় অনুচরেরা বালকগণের পরিধেয় পরাইয়া দিত, তাহার পর ভাহারা স্বয়ং বস্তু পরিধান করিত। বৃদ্ধা দাসীরা ভাহাদের বিষ্ঠা পরিক্ষারাদি নীচ কার্য্য সম্পন্ন করিত। বালকগণের ভত্যগণের সহিত কথাবার্তা কহিবার তুকুম ছিল না। ক্রীডার্থে তাহারা যথন দলবদ্ধ হইয়া ক্রীডাক্ষেত্রে যাইত তথন কোন শিক্ষক কিয়া ভাঁহার সহকারী ভাছাদের সঙ্গে থাকিত, তাহাতে বালকেরা কোন অহিতাচরণ করিতে পারিত না। পিতামাতা, বংসরে আপন আপন পুত্রদের চুইবার দেখিতে পান, কিন্তু এক ঘণ্টার অতিরিক্ত থাকিতে পান না, কিম্বা বালকগণের সহিত চুপি চুপি কিছু বলিতে পান না। শিক্ষক তাঁহাদের নিকটে থাকিতেন ও সকল শুনিতেন। পিতামাতা বালকগণকে চুম্বন করিতে পাইতেন, কিল্ল কোন খাদ্যদ্রব্য কিম্বা ক্রীডাদ্রব্য দিবার তুকুম ছিল না। বালকগণের শিক্ষা ও প্রতিপালনার্থে নির্দ্ধারিত অর্থদানে বিলম্ব হইলে রাজকর্মচারী হইতে তাহা श्रमख हरेख।

মধ্যবিং গৃহস্থ লোকদের পুত্রগণের নিমিন্ত কিন্তা বাণিজ্য ব্যবসায়ী লোকের পুত্রগণের নিমিন্ত যে বিদ্যালয়, তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শিক্ষাদান করা হইত, কিন্তু ঐরপ উত্তম প্রকারে নহে, কিঞ্চিৎ অপেক্ষারুত ন্যূন! বাণিজ্য শিক্ষার্থীদিগকে, একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইলে বাণিজ্য ব্যবসায়ীর নিকটে পাঠান হইত, তথায় তাহারা প্রদশ বর্ষ পর্য্যস্ত প্র ব্যবসায় শিক্ষা করিত।

বালিকা বিদ্যালয়েও প্রায় বালকদিগের মত বালিকা-দিগকে শিক্ষা দেওৱা হইত। তাহাদেরও দাসীগণেরা পাঁচ বংসর পর্য্যন্ত পরিধের পরাইয়া দিত। যদি প্রকাশ হুইত যে পরিচারিকাগণ বালিকাদিগের নিকট ভয়জনক গলপ কিন্তা বুথা গলপ করিয়াছে, ভাষা হইলে ভাষাদের তিন বার নগর ভ্রমণ করাইয়া বেত্রাম্বাত করা হইত, এক বংসর কারাগার বাসের তুকুম হইত এবং এক জনশূন্য (मट्म निर्स्वामिज कता इरेज। धरेक्रारी वालिकाता ভীতশভাবা না इहेशा श्रृकर्षत नाग्न माहमी इहेछ। কোন অলঙ্কারাদি ভাল বাসিত না, কেবল ভক্ততা ও পরিস্কার আচার ভাল বাসিত। দ্রীপৃক্তের শিক্ষা বিষয়ে অন্য কোন বৈপরিত্য ছিল না, কেবল স্ত্রীলোকেরা কঠিন ব্যায়ামক্রীডায় অসমর্থা ছিল। তথাকার সোকদের উদ্দেশ্য যে জीলোকেরা বৃদ্ধিমতী ও সংস্থভাবা হয়। কন্যা দ্বাদশবর্ষীয়া হইলে পিভামাতা তাহাকে বিদ্যালয়

হইতে গৃহে আনমন করিয়া বিবাহ দিতেন। মধ্যস্থ লোকদের কন্যাগণের নিমিত্ত যে বিদ্যালয় ভাষাতে ভাষাদের উপযোগী নানাবিধ কার্য্য শিক্ষা করান হইত। ভাষারা একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্যান্ত বিদ্যালয়ে থাকিত।

কুটীরবাসী ও কায়িক শ্রমজীবী লোকেরা তাহাদের
পুত্রগণকে গৃহেই রাখিত, বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিত না।
তাহারা গৃহে থাকিয়া ভূমি খননাদি ক্ষিকার্য্য শিক্ষা
করিত, তাহাদের অন্য শিক্ষার কোন আবশ্যক ছিল না।
হক্ক কিন্থা রোগগ্রস্ত ত্রংখীলোকদের নিমিত্ত হাঁসপাভাল
স্থাপিত ছিল, তাহারা তথায় থাকিত; কারণ, ভিক্ষা
এদেশে অজ্ঞাত ছিল, কেহই ভিক্ষা করিত না।

আমি এদেশে ১ মাস ১৩ দিন ছিলাম। কিরপে এই কর দিবস এখানে বাস করিয়াছিলাম পাঠকবর্গে বোধ হয় ভাষার বিবরণ শুনিতে উৎস্ক হইয়াছেন। নিভান্ত আবশ্যক বোধে আমি রাজউদ্যানের বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ উৎ-পাটন করিয়া একটি টেবিল ও একখানি কেদারা প্রস্তুত করিয়াছিলাম। আমার বিছানা ও টেবিলের আন্তরণ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ২০০ কারিকর নিযুক্ত হইয়াছিল। ভাষারা, তথাকার সর্ব্বাপেক্ষা শক্ত ও মোটা কাপড় লইরা ভাষা তিন চারি গুণ করিয়া, আন্তরণ প্রস্তুত করিয়াছিল। ভথাপি আন্তরণ অতি স্ক্ষম হইয়াছিল, কারণ ভাষাদের সর্ব্বাপেকা মোটা কাপড আমাদের সর্বাপেকা স্থন্ম বস্ত্রা-পেক্ষাও স্থাম। ভাহাদের কাপড়ের প্রত্যেক থান ২ হস্ত লম্বা ও প্রস্থে ৪ অঙ্গুলি পরিমিত। কারিকরেরা, আমি যখন শয়ন করিয়াছিলাম তখন আমার পরিমাণ লইয়া-ছিল। একজন আমার ক্ষন্ত্রের উপর দাঁডাইল ও আর একজন আমার হাঁটুর কিঞ্ছিৎ নিম্নে দাঁড়াইয়া তুইজনে একগাছি লম্বা হত্তে ধরিয়া আমার পরিমাণ লইল, তৃতীয় ব্যক্তি এক বুৰুল লম্বা একটি পরিমাণ দণ্ড লইয়া ঐ স্থাত্তর পরিমাণ লইল। পরে ভাহারা আমার হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুরে পরিধি পরিমাণ করিল এবং তাছা দ্বিগুণ করিয়া আমার মণিবন্ধের পরিধি অনুমাণ করিয়া লইল। এই রূপে আমার ত্রীবা ও কটিদেশের পরিধি ঠিক করিয়া লইল। পরে আমি আদর্শ জন্য আমার উপরকার জামা খুলিয়া ভূমিতে বিস্তারিত করিয়া রাখিলাম। তাহাঁ দেখিয়া তাহারা ঠিক সেইরূপ একটি জামা প্রস্তুত করিয়া দিল। জামাটী দেখিতে যেন শত সহস্র তালিতে পরিপূর্ণ হইল।

আমার খাদ্য প্রস্তুতের জন্য পাচকেরা আমার গৃছের নিকট ছোট ছোট কুটার নির্ম্মণ করিয়া বাদ করিয়াছিল। কথায় তাহারা সপরিবারে বাদ করিত এবং আমার জন্য খাদ্যশামগ্রী রন্ধন করিয়া দিত। আমি খাদ্য সমেত ২০টি পাচককে হস্তে করিয়া আমার টেবিলের উপর তুলিতাম। আর এক শত লোক নিম্নে দাঁড়াইয়া থাকিত; কতক- গুলি লোক মাংসপূর্ণ পাত্র হস্তে করিয়া, কতকগুলি মদ্যপূর্ণ পাত্র ক্ষদ্ধে করিয়া, দাঁড়াইয়া থাকিত। টেবিলের উপর যাহারা ছিল তাহারা আমার আবশ্যক মত খাদ্য নিম্ন হইতে রজ্জুদারা উত্তোলন করতঃ আমাকে দিত। ভাহাদের একপাত্র মাংস আমার ঠিক এক প্রাস হইত এবং তাহাদের এক বৃহৎ পাত্রপূর্ণ মদ্য আমার এক কপোল পূর্ণ হইত। তাহাদের কর্ত্তক পাকরুত গোমাংস অতি সুস্বাত্ন বোধ হইত। এক দিন আমি একটা বৃহৎ গোযজ্ঞা পাইয়াছিলাম তাহা ডোজন সময়ে তিন খণ্ড করিয়া কর্ত্তন করিতে হইয়াছিল, কিন্তু প্রক্রপ আর কখন আমি প্রাপ্ত হই নাই। পরিচারকেরা আমাকে অস্থি সমেত মাংস ভক্ষণ করিতে দেখিয়া চমংকৃত হইত [তাহা দের রাজ্বংস একটিকে আমি এক কবলেই ভক্ষণ করি তাম। ছোট ছোট পক্ষী সকলকে আমি ২০। ২৫টি করিয়া ছুরির অগ্রভাগে বিন্ধন করতঃ ভক্ষণ করিলাম।

এক দিবদ সম্রাট্ আমার ভোজনের বিষয় শুনিরা ইচ্ছা করিলেন যে তিনি, তাঁহার স্ত্রীপুত্রের সহিত একব্রিত হইরা, আমার সহিত একব্রে ভোজন করেন ও ভদ্বারা আমোদ লাভ করেন। এইরূপ ইচ্ছার বশবস্ত্রী হইরা এক দিন সম্রাট্ তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত আমার গৃহে ভোজনার্থে আগমন করিলেন। আমি তাঁহাদের সকলকে ক্রমে ক্রমে রাজাদন সহিত টেবিলের উপর তুলিয়া আমার সমুখে বসাইলাম। তাঁছার শরীর রক্ষ-কেরাও তাঁহার চতুর্দ্ধিকে দাঁডাইল। ভোজন ব্যাপার আরম্ভ হইল। রাজার কোষাধ্যক্ষও তথায় উপস্থিত ছিলেন। আমি দেখিলাম যে তিনি আমার প্রতি অস-স্থোষ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, কিন্তু আমি তাহা গ্রাহ্য না করিয়া পূর্ব্বাপেকা আরও অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করিতে লাগিলাম। অধিক ভক্ষণ করিবার চুইটি কারণ ছিল, প্রথমতঃ আমার দেশের লোকদের আহার দেখাইবার জন্য ও দ্বিতীয়তঃ সকলকে চমৎক্রত করাইবার জন্য। কোষাধ্যক প্রথমাব্ধিই আমার বিপক্ষ, কেবল মুখে কিঞ্চিৎ আদর জানাইতেন। তিনি সম্রাটকে বলিতে লাগিলেন এক্ষণে ধনাগারের বড় তুরবস্থা এবং আমার থাদ্যের নিমিত্ত প্রায় দেড কোটী স্থবর্ণ মুদ্রা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। অতএব যত শীত্র স্থবিধা হয় আমাকে এদেশ হইতে বহিত্ত করাই শ্রেয়:।

কোষাধ্যকের স্ত্রী আমাকে বড় ভাল বাসিভেন। তিনি
মধ্যে মধ্যে আমাকে দেখিতে আসিতেন। কোষাধ্যক ইহা
শুনিরা তাঁহার সহধর্মিণীর প্রতি অভ্যস্ত বিরক্ত হইলেন।
কভকগুলি মন্দলোক তাঁহাকে বলিরাছিল যে তাঁহার স্ত্রী
আমাকে অভ্যস্ত ভাল বাসেন ও একদিন গোপনে আমার
গৃহে আসিরাছিলেন। ইহা সমুদারই মিধ্যা, তাঁহার স্ত্রী
আমাকে বন্ধুভাবে ভাল বাসিভেন তাহা সভ্য, কিন্তু তিনি

কখন একাকিনী আমার গ্রহে আগমন করেন নাই ৷ ডিনি বধনই আমার গৃহে আসিতেন তখনই তাঁহার সঙ্গে গাড়ীতে তাঁহার ভগিণী ও কন্যা প্রভৃতি তিন চারিজন থাকিত। আমার পরিচারকেরা সকলেই তাঁহাকে জানে.কেছ কখন তাঁহাকে একাকিনী আমার গ্রহে আসিতে দেখে নাই। যথন কোন ব্যক্তি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত সম্বাদ পাইবামাত্র আমি ভাছাদিগকে সমাদরে গাড়ী ও খোডার সহিত গ্রহণ করিয়া আমার টেবিলের উপর আমার সম্মুখে রাখিয়া দিতাম। এইরূপে কোন কোন সময়ে আমার টেবিলের উপর একেবারে লোক সমেত তিন চারি খানি গাড়ী থাকিত। আমি তাহাদের বিপদ নিবারণার্থে हिवित्नत क्विमिटक ► अकृति शतिषठ উচ্চ कार्य गश्नश ক্রবিষা দিয়াছিলাম। যথন আমি কেদারায় বসিয়া একখানি গাড়ীর লোকদিগের সহিত কথোপকথনে ব্যস্ত থাকিতাম তখন অপর গাড়ীর সারধিরা আমার টেবিলের চতুর্দিকে আন্তে আন্তে গাড়ী ভ্রমণ করাইত। এইরূপ কর্বোপকধনের সুখে আমি অনেক দিন অভিবাহিত করিয়াছিলাম। যদিও আমি তথাকার সর্ব্বোচ্চ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, বাহা কোষাধ্যক্ষত প্ৰাপ্ত হন নাই, তথাপি তিনি কোষাধ্যক इत्याद्ध व्यामा इहेट डिक्र शर्म हिलन। श्रृत्सिक সম্বাদ শুনিয়া অব্যি কোষাধ্যক আমার সহিত সাকাৎ হুইলে ভ্রুতক্ষ করিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিতেন।

শীত্রই আমি সম্রাটের অপ্রিয় হইতে লাগিলাম; কারণ, তিনি কোষাধ্যক্ষকে যথেষ্ট ভাল বাসিতেন, তাঁহার অপ্রাদ্ধার কারণ হওয়াতে সম্রাটেরও অপ্রাদ্ধার কারণ হইয়া উঠিলাম।

## সপ্তম অধ্যায়।

আমার এই রাজ্য ত্যাগ করিয়া অন্যত্ত্র গমন করিবার পূর্কে তুই মাসাববি আমার বিপক্ষে কোন রূপ ষড়যন্ত্র ছইতেছিল, আমি তাহা পাঠকবর্গকে নিম্নে জানাইডেছি।

একদিন বর্থন আমি বলডক্রদেশের সভাটের সহিত সাকাৎ করিবার নিমিত্ত তথার গমনের উদ্যোগ করিছে ছিলাম তথম দৈবাৎ রাজসভার একজন মহামান্য লোক গুপ্তভাবে রাজিতে আমার গ্রহে আসিয়া উপস্থিত ক্টলেন। তিনি কেদারায় বসিয়া আসিয়াছিলেন। কেদারা-বাহকেরা অ অ গুতে প্রভ্যাগমন করিল। তিনি ইংরাজ-দিগের প্রধানুষায়ী প্রথমে আমার নিকট নাম লিখিয়া পাঠাৰ নাই। আমি তাঁছাকে কেদারা সমেত হস্তে করিয়া আমার টেবিলের উপর রাখিলাম। পরে, রাক্ত অধিক হওয়াতে গ্রহ্মার অর্গলবন্ধ করিয়া আপন কেদারার বৃদি-লাম। তাঁহার মুখন্ত্রী দেখিয়া বোধ হইল যে তিনি আমাকে কোন গুৰুত্র বিষয় বলিতে উদ্যত হইয়াছেন। আমি তাঁছাকে এখানে আগমনের কারণ জিজাসা করাজে তিনি বলিলেন "আমি আপনার জীবন সম্বন্ধে ও মান্য-मद्राप्त किছू बिनिय व्यापनि मरनानिरयम ७ रिश्रायिनवन পূর্বক শ্রবণ কৰন। অনেকবার সম্রাট্ শুপ্রভাবে সভাস্থ লোকদিগকে আহ্বান করতঃ আপনার বিবয়ে কিংকর্ত্ব্য নিরপণ করিতে ছিলেন। ছুই দিবস ছইল তিনি স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

আপনি বিশেষরপে অবগত আছেন, যে সম্রাটের মুদ্ধপোতাধ্যক আপনার এখানে আগমনাবধি আপনার বিপক্ষ, বিশেষ বলভদ্রদিগের সহিত মুদ্ধে আপনি জরী হওরাতে আপনার উপর তাঁহার আরও অধিক বিদ্বেষ হইরাছে, কারণ, তাঁহার নিজের কিঞ্চিৎ মানের লাঘব হই-রাছে। একলে তিনি আপনার অপর শত্রু কোষাধ্যকের সহিত একত্রিত হইয়া আপনার উপর নানাবিধ দোষা-রোপ করতঃ অভিবোগের নির্মাবলি নির্কশ্ধি করিয়ানছেন।

ইহা শুনিরা আমি এত অবৈষ্য হইরাছিলাম বে আমি তাঁহার কথার উপর কথা কহিবার উদ্যোগ করিতে ছিলাম; কিন্তু তিনি আমাকে থামাইরা পুনরার কহিতে, লাগিলেন।

" আপনি আমার বে উপকার করিয়াছেন তাহার ক্লডজতা অরপ আমি দেই সকল নিয়মাবলি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। আমি আপনার রক্ষার নিমিত্ত বধা-সাব্য চেকী করিয়াছিলাম কিন্তু সকলই বিকল হইল।

## নরপর্বতের বিপক্ষে অভিযোগের নিয়মাবলি।

১ম নিয়ম। সম্রাট্ অবাক্পুরাধিপতির এইরপ আজ্ঞা, বে বে কোন ব্যক্তি রাজবাটীর প্রাচীরবেন্টিত সীমার ভিতর মূত্রত্যাগ করিবে সে বিশেষ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। নরপর্বত রাজবাটীতে অগ্নি লাগিলে এই আজ্ঞা শতিক্রম করিয়া মহারাণীর গৃহের উপর মূত্রত্যাগ করতঃ অগ্নি নির্বাণ করিয়াছিলেন। অতএব তিনি দণ্ডার্হ।

ং র নিয়ম। যে ঐ নরপর্বত যখন বলভাতের যুদ্ধ-পোত সকল অবাক্পুরীর রাজবন্দরে আনিয়াছিলেন তখন সম্রাট্ অবশিষ্ট পোত সমূহ আনিবার আজ্ঞা করাতে ও ভাছাদের সকলকে বিনাশ করিয়া বলভদ্রদেশ তাঁহার হস্তগত করাইবার আজ্ঞা দেওয়াতে, তিনি, ঐ নরপর্বত বিশাসঘাতকের ন্যায়, বিক্রমশালী মহামান্য সম্রাটের আজ্ঞা অবহেলন করিয়া ভাছাদের স্বাধীনতা ও নির্দোষী জ্পীবন নফী করিতে অস্বীকৃত হইলেন। অতএব তিনি দণ্ডার্হ।

ওয় নিরম। বধন বলভদ্র হইতে রাজদূতগণ সন্ধি-স্থাপনার্থে আদিরাছিল তখন তিনি, ঐ নরপর্বত তাহাদের লইয়া বন্ধুভাবে আমোদ আহ্লাদ করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে তাহারা আমাদের শক্র তথাপি তিনি তাহা-দের বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। অতএব তিনি দণ্ডার্হ। ৪র্থ নিয়ম। যে ঐ পুর্ব্বোক্ত নরপর্বত অবিশ্বাসী প্রকার ন্যায় সত্রাটের মৌখিক অনুমতিতেই বলভুদ্রদেশে বাইবার উদ্যোগ করিতেছেন; এবং তথায় গমন করিয়া ভাষাদের সাহায্যদান ও উৎসাহদানের অভিপ্রায় করি-রাছেন। অতএব তিনি দণ্ডার্ছ।

পূর্ব্বোক্ত কয়টি অভিযোগের প্রধান নিয়মাবলি আমি আপনাকে শুনাইলাম। আরও কডকগুলি সামান্য অভি-যোগ আছে।

প্রথমতঃ আপনার বিপক্ষ কোষাধ্যক ও যুদ্ধপোতাধ্যক প্রভৃতি কতকগুলি লোক এক্ত হইয়া কহিলেন বে
নরপর্বতকে তাঁহার গুরু অপরাধের নিমিত্ত অতিশয় যন্ত্রগার সহিত প্রাণদণ্ড করাই প্রেয়ঃ। অতএব তাঁহার গুহে
রাত্রবোগে অগ্নি লাগাইরা দেওরা হউক। তৎকালীন
তাঁহার গৃহের চতুজার্দ্ধে ২০০০০ লোক ধনুর্বাণ সমেত
দণ্ডারমান থাকিয়া তাঁহার উপর অনবরত বিষযুক্ত বাণ
নিক্ষেপ করুক। আরও অধিক যন্ত্রণার নিমিত্ত তাঁহার
অনুচরগণের প্রতি আদেশ হয় বে তাহারা তাঁহার শধ্যার
আক্তরণে বিষাক্ত রস ছড়াইয়া রাখে, তাহাতে নরপর্বতের
গাত্রের ত্বক্ ছিয় ভিয় হইয়া ধাইবে ও অতিশয় কর্টের
সহিত মৃত্যু হইবে।

সকলে এ মতের পোষকতা করিল না অনেকেই ইহার বিরুদ্ধ হইল। সম্রাট ইহাতে অসমতি প্রকাশ করিলেন। তিনি কহিলেন যাহাতে প্রাণহানি না হয় এরপ শাস্তি বিধান করা কর্ত্তব্য। ইহাতে সভাট পরম কাৰুণিক বলিয়া চতুৰ্দিকে মহা সুখ্যাতি উঠিল। পরে সত্রাট্ তাঁছার প্রধান মন্ত্রীকে ডাকাইরা এবিবরে যুক্তি বিধানের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্ত্রী আপনার স্বপক্ষে অনেক বলিরাছিলেন। অবশেষে তিনি সিদ্ধাস্ত করি-লেন, যে আপনার চক্ষু উৎপার্চন করাই শ্রেয়: ভাহা হুইলে সমুচিত শাস্তি বিধান হুইবে। ইহাতে আপনার বিপক্ষেরা অসমতি প্রকাশ করিলেন। তাঁছারা বলিলেন. এতদূর বিশ্বাস্থাতকের প্রাণদণ্ড না হইয়া কিরূপে অপর দত্তের বিধি হইতে পারে, এস্থলে প্রাণদণ্ডই সমুচিত দণ্ড। স্রাট্ তথাপি ইছার অনুমোদন করিলেন না, তিনি শেষ সিদ্ধান্ত করিলেন যে চক্ষু উৎপার্চন করাই শ্রেয়ঃ। প্রাথ-মতঃ চক্ষুদ্বর উৎপাটিত ছউক, পরে ক্রমে ক্রমে গুপ্তভাবে আছার কমাইয়া দিলে আপনিই জীর্ণ শীর্ণ হইয়া প্রাণ-ত্যাগ করিবে; ভাহা ছইলে তাহার মৃতদেহ পচিরা দেশের তত্তদূর অহিতকারী হইবে না ৷ এইরূপে মৃত্যু হইলে তৎক্ষণাৎ ৫। ৬ হাজার লোক শবের মাংস কাটিতে নিযুক্ত হইবে,এবং তাহা বহুদূরে লইয়া গিয়া কবর দেওয়া হুইবে, তাছা হুইলে তুর্গস্কে দেশের কোন হানি হুইবে না। তাহার কক্ষাল দেশের একটি আশ্চর্য্যের অরূপ থাকিবে। এইরপ দও নির্দ্ধারিত হইল।

তিন দিন পরে, আপনার বন্ধু রাজার প্রধান মন্ত্রী আসিয়া আপনাকে আপনার অপরাধ ও শান্তির বিষয় সকল প্রবিশ করাইবেন ও কহিবেন, যে রাজার অন্তুত দয়া-গুণে আপনি অধিক দও হইতে নিক্কৃতি পাইলেন, কেবল চক্ষুদ্বর উৎপাটনের দওবিধি হইল। আহার কমাইবার বিষয় গুপ্ত রাখিবার আজা হওয়াতে তাহা আপনাকে জানাইবেন না; আর কহিবেন যে আপনি অবশ্য এই রাজদও রুতজ্ঞভার সহিত সহ্য করিবেন। আপনার চক্ষু উৎপাটন সময়ে আপনি শয়ন করিয়া থাকিবেন এবং ক্ষতকগুলি লোক চক্ষুর উপর তীর বর্ষণ করিবে। ২০ জন রাজ চিকিৎসক তথায় উপস্থিত থাকিবে।

আমি আপনাকে সমুদ্র বিষয় গুপ্তভাবে কহিলাম আপনি আপনার বুদ্ধিবলে বাহাতে এরপ শাস্তি
হইতে নিক্ষৃতি পান তাহাই করিবেন, আমি আর আপনাকে কি উপায় কহিব। এক্লণে আমি যেমন গুপ্তভাবে
আসিয়াছি সেইরূপেই গুহে চলিলাম।"

তিনি চলিয়াগেলেন এবং আমি একাকী বদিয়া ভাবিতে লাগিলাম। এ আবার কি দণ্ড। উঃ! চক্ষু উৎ-পাটন! কি ভয়ানক দণ্ড। আমি পরে শুনিলাম বে এরপ দণ্ডের প্রথা পূর্বের এখানে প্রচলিত ছিল না, কেবল বর্ত্ত-মান রাজা প্রচারিত করিয়াবছেন। শুনিলাম বে আমার এরপ দণ্ডবিধান করিয়া সম্রাটু তাঁহার নিজের দয়াগুণ ও কোমল স্বভাবের পরিচয় দিয়া একটি দীর্ঘ বক্তরা করিয়াছিলেন; ভাহাতে ভাঁহার অনেক সুখ্যাতি উঠিয়া-ছিল। তৎক্ষণাৎ সেই বক্তৃতা মুদ্রিত হইয়া নগরমধ্যৈ প্রচা-রিত হইল। সভাটের প্রশংসার আর সীমা নাই; দেশ বিদেশে প্রশংসা ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু আমি ভাঁছার কোন প্রাশংসার কারণ দেখিতে পাইলাম না। আমি কথন কাছারও তোবামোদ করি নাই, কিম্বা বাল্যাবধি কোন তোষামোদ শিক্ষাও করি নাই: আমি ভ্রম বশতই হউক কিম্বা অন্য কারণেই হউক সম্রাটের কোন প্রশংসার কার্য্য দেখিতে পাইলাম না, বরং এরপ কঠিন দণ্ডবিধানের আজা হেতু তাঁহার নিষ্ঠরতার স্পষ্ট প্রমাণ পাইলাম। আমি একবার ভাবিলাম, ভাল, দেখাই যাকু না কি হয়, আবার ভাবিলাম যে আমার প্রতি এরপ আচরণের যথো-চিত প্রতিফল দেওয়া যাকু, প্রস্তর নিক্ষেপে উহাদের গৃহাদি সনুদার ভগ্ন করিয়া ফেলি ও সকলকে বিনষ্ট করিয়া ফেলি। যেমন কর্ম তেমনি ফল হউকু। উহারা কথনই আমার সহিত যুদ্ধে জয়া হইতে পারিবে না। আবার ভাবিলাম না, এতদিন উহারা আমাকে অনেক যত্ত করিয়াছে, সর্ব্বোচ্চ উপাধি দান করিয়াছে উহাদের কোন অনিষ্ট করা উচিত নয়। অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিত্রিয়া সিদ্ধান্ত করিলাম, যে হই সময়ে বলভদ্র দেশে পলায়ন করাই শ্রেরঃ। আমি ত ভারিমিত্ত রাজ্ঞার অনুমতি লইয়াছি তবে আর অন্য দিন অপেকা না করিয়া অদ্যই যাত্রা করা যাউক। এই ভাবিয়া আমি সম্রাটের কার্য্যাধ্যকৈর নিকট একখানি পত্র পাঠাইলাম। কেবল এইমাত্র লিখিলাম, যে আমি পূর্বেই বলভদ্র দেশে গমনের নিমিত্ত সম্রাটের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছি, আমি অদ্যই তথায় যাত্রা করিব পত্রস্বারা নিবেদন করিলাম।

উত্তর অপেকা না করিয়াই আমি তথার গমনের উদ্যোগ করিলাম। আমার বস্তাদি সমুদর বস্তু শ্যার আত্তরণে বন্ধন করতঃ খালের দিকে গমন করিলাম। তথাকার একথানি যুদ্ধপোত আক্রমণ করিয়া তাহাতে রজ্জুবন্ধন করতঃ বস্তাদি সমুদর ততুপরি নিক্ষেণ করতঃ এক হত্তে রজ্জু ধারণ করিয়া কিয়দূর সন্তরণ ও কিয়দূর হাঁটিয়া বলভদ্রের রাজবন্দরে উপস্থিত হইলাম। তথার রাজার আজাতে তাঁহার অনুহরেরা আমার আগমন অপেক্ষা করিয়াছিল। তাহারা আমার সহিত হুই জনপ্থদর্শক নিযুক্ত করিয়া দিল। আমি তাহাদের হস্তোপরি তুলিয়া লইলাম। তাহারা আমাকে রাজবানীর পথ দেখাইতে লাগিল। ক্রমে আমা নগরভারের সন্ধিন উপস্থিত হইয়া রাজসকাশে আমার আগমন সম্বাদ পাঠাইলাম।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে জামার নিকট সম্বাদ আদিল, বে সমাট্ তাঁহার পরিবারবর্গ ও প্রধান প্রধান রাক্তকর্ম- চারীদিগের সহিত আমার অন্তর্থনার্থ আগমন করিতে-হেন। আমি কিঞিৎ অগ্রসর হইলাম। রাজা ও তাঁহার সঙ্গীগণ আমার অন্তর্থনার্থ উপস্থিত হইল। আমি শরন করিয়া সম্রাট ও মহারাণীর হস্ত চুম্বন করিলাম ও কহি-লাম, যে আমার অন্ত্রীকারানুষায়ী আমি আমার রাজার অনুমতি লইয়া আপনার দর্শনার্থে আগমন করিয়াছি। অবাক্পুরীর সম্রাট কর্তৃক আমার অপমানের বিষয় কিছুই ব্যক্ত করিলাম না।

আমি, আমার প্রতি বলভদ্রদিগের সন্থ্যবহারের বিষয় বর্ণনা করিয়া পাঠকবর্গকে বিরক্ত করিব না। আমার এখানে অন্য কোন কট হয় নাই, কেবল শয়নের সময় শয্যান্তরণে গাত্র আচ্ছাদন করিয়া ভূমির উপর শয়ন করিতে হইত।

## অষ্টম অধ্যায়।



আমার বলভৱে আগমনের তিন দিবস পরে একদিন আমি সমুদ্রোপকুলে বেডাইতে বেডাইতে দেখিলাম, যে অনেক দূরে সমুদ্রোপরি এক খানি উল্টান নৌকার ন্যায় কি একটি বস্তু ভাসিতেছে। আমি পাতুকা খুলিয়া সমুদ্রে অবতরণ করতঃ জল ভাঙ্গিয়া কিয়দ্ধর গমন করিয়া দেখিলাম, যে উহা মটিকাদারা জাহাজভ্রষ্ট এক খানি পোত। আমি সম্রাটের বহুসংখ্যক নাবিক ও যুদ্ধপোত লইয়া বহু কটে ও পরিপ্রামে নৌকাখানি রজ্জু নির্মাণ করিয়া তদ্ধারা বন্ধন করতঃ উপকূলের নিকট আনিলাম। নৌকানয়নের বিশেষ বর্ণনা অনাবশ্যক বোধে ভাছাতে বিরত হইলাম। সমুদ্রের তীরে নৌকা আসিলে নগরস্থ সমুদার লোক উহা দেখিতে আসিল এবং নৌকার বৃহৎ আকার দেখিয়া সকলেই চমৎক্ষত হইয়া গেল। আমি সভাটকে কহিলাম যে সেভিাগ্যক্রমে আমি এই নেকা পাইয়াছি, ইহাতে আরোহণ করিয়া আমি কোন রকমে আমার মাতৃভূমিতে গমন করিতে পারিব ; অতএব আমি আপনার নিকট গৃহে গমনের আদেশ প্রার্থনা করি এবং প্রার্থনা করি যে আমার নোকা আবশ্যকীয় দ্রব্যে পরিপূর্ণ করিতে আপনার অনুচরদিগের প্রতি আদেশ হউক। রাজা প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন।

ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে, যে আমার বলভত্তে আগমনাবধি অবাকুপুরীর সম্রাট আমার নিকট আমার অপরাধের ও ভজ্জন্য নির্দ্ধারিত দণ্ডের কোন সম্বাদ প্রেরণ করেন নাই। আমি গুপ্তভাবে জানিয়া-ছিলাম, বে সভাট জানিতেন বে আমি আমার অপ-রাধ ও ভজ্জনা নির্দ্ধারিত দণ্ডের বিষয় কিছুই আবণ করি নাই, সেই জন্য তিনি এই ভাবিয়া নিশ্চিম ছইয়া-ছিলেন, যে আমি তাঁহার আজ্ঞামতে বলভৱে গমন করি-য়াছি, এবং অম্পাদিন মধ্যেই তথা ছইতে প্রভ্যাবর্ত্তন করিব। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে বহুদিবদ গত হইল ভধাপি আমি প্রভ্যাবর্ত্তন করিলাম না তথ্বন তিনি কোষা-ধ্যক্ষ ও অপরাপর মন্ত্রীবরের সহিত পরামর্শ করিয়া বল-ভাদের সমাটের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। দূতের উপর এই আদেশ হইল যে ডিনি সমার্টের নিকট উপস্থিত ছইয়া অবাকুপুরীর স্মাটের অনৈস্থিক দয়ার পরিচয় দিয়া বলেন, যে রাজনিয়ম উল্লভ্যনরণ গুরুতর অপরাধ জনা রাজাজ্ঞার আমার চকুদ্বর উৎপাটিত হইবে এবং বদি আমি ছই খণ্টার মধ্যে অবাক্পুরীতে প্রভ্যাবর্তন না করি ভাহা হইলে আমি রাজদত্ত সর্ব্বোচ্চ উপাধি হইছে এট হইব। দুভের উপর আরও আদেশ হইল যে তিনি প্রমার্টের নিকট বলেন, যে ছই রাজ্যের পরস্পার দন্ধি ও বন্ধুতা রক্ষার্থে তিনি আমার হস্ত পদাদি দৃঢ় বন্ধন করতঃ আমাকে দণ্ডভোগার্ধে অবাকুপুরীতে প্রেরণ করেন।

দৃত্মুখে সকল সমাচার অবগত হইয়া বলভদ্রের
সমুটি তিন দিবস অনেক বিবেচনার পর. ডদ্রভা ও নমুভাস্থান নিম্নলিখিত উত্তর প্রাদান করিলেন। তিনি কহিলেন,
যে আমাকে বন্ধন করতঃ অবাক্পুরীতে প্রেরণ করা অসভব, ইহা কোন প্রকারেই হইতে পারে লা। যদিও নরপর্বতে আমার মুদ্ধণোত সমূহ একেবারে আক্রমণ করিয়াছিলেন তথাপি তিনি সন্ধিস্থাপন বিষয়ে আমার অনেক
সাহায্য করিয়াছেন। বাহাহউক একণে এক উপায় হইস্লাছে তাহাতে আমাদের ছই রাজ্যেই কই দূর হইবে।
নরপর্বত সমুদ্রমধ্যে একখানি জাহাজ প্রাপ্ত হইরাছেন
ভাহাতে আরোহণ করতঃ তিনি কিছু দিনের মধ্যেই
অদেশাতিমুখে যাত্রার সক্রপণ করিয়াছেন। তিনি গমন
করিলে ছই রাজ্যই ছুসোয্য ভার হইতে মুক্ত হইবে।

উপরোক্ত উত্তর লইয়া রাজদৃত অবাক্পুরীতে প্রত্যা-গমন করিলে পর বলভদ্রের সমৃটি আমার নিকট সমৃদার বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন, যে যদি আমি তাঁহার দাসম্মে সম্মত হই ভাহাহইলে ভিনি আমার উপর দৃঢ় বিশাস করিয়া তাঁহার রাজ্যে আমাকে রাধিতে স্বীকৃত আছেন। মদিও সমুটের কথায় আমার প্রতীতি হইয়াছিল তথাপি ভাষার রাজা কিম্বা রাজ্যন্ত্রীর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের আর দাহদ হইল না। আমি তাঁহার অনুপ্রাহ বাক্যে ক্তজ্জজা প্রকাশ করতঃ দাসত্ব অধীকার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কহিলাম, যে যখন আমি আমার সেভিাগ্যেই হউক কিমা ফুর্ভোগ্যেই হউক একখানি পোত পাইরাছি তখন আমি বিক্রমশালী দুই রাজ্যের বিবাদের মধ্যে থাকা অপেকা অদেশে গমন ভাল বিবেচনা করি। ইহাতে সমুটি ও তাঁহার মন্ত্রীবর্ণো আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

স্মাটের সম্থাব দেখিয়া আমি অদেশগমনার্থে আরও ত্বরা করিতে লাগিলাম। রাজাজ্ঞার পঞ্চশত কারি-ক্ষর আমার নেকার পাল নির্মাণার্থে নিযুক্ত হইল। আমি ভাষাদের দেখাইয়া দিতে লাগিলাম। তাহারা তথাকার শক্ত ও পুরু কাপড় ত্রয়োদশ স্তর করিয়া পাল নির্মাণ করিতে লাগিল। আমি স্বয়ং নেকাবন্ধন রজ্জু নির্মাণে নিযুক্ত হইলাম। ভথাকার ২০।৩০ গাছি মোটা দড়ি একত্রে পাক দিয়া রজ্জু প্রস্তুত্ত করিতে লাগিলাম। সমুজ-ভীরে অম্বেশ করিতে করিতে একখানি বৃহৎ প্রস্তুর্থপ্ত প্রাপ্ত হইলাম, তাহা নজরের কার্য্য করিল। হাল এবং দাঁড় নির্মাণার্থে আমি তথাকার বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ কার্টিতে আরস্ত করিলাম। সমাটের স্তর্থরেরা হাল ও দাঁড় পরিস্কার বিষয়ে আমার অনেক সাহায্য করিয়াছিল।

**এहेक्राल এक मारमें मराइहे आमि यरमें बार्सि** 

প্রস্তুত হইলাম এবং স্মাটের অনুমতির নিমিন্ত লোক প্রেরণকরিলাম। স্মাট এবং তাঁহার পরিবারবর্নে, আমাকে বিদার দিবার নিমিন্ত আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিলেন। আমি স্মাটের হস্ত চুম্বনার্থে শারন করিলাম। মহিষী এবং যুবরাজেরাও চুম্বনার্থে আমাকে হস্ত প্রদান করিলেন। স্মাট আমাকে ৫০ পলিরা স্থর্গমূজা দান করিলেন; এবং তাঁহার আক্তির সর্কাব্য়বের একখানি চিত্র দান করিলেন। আমি মুজা গ্রহণ করিলাম। এবং চিত্র খানি, নফী হইবার আশক্ষায় অতি যত্নে রাখিলাম।

স্ত্রাটের নিকট বিদার লইয়া আমিখাদ্যদ্রব্যে নেকা বোঝাই করিতে আরম্ভ করিলাম। আহারের নিমিত্ত ১০০ বৃষের ও৩০০ মেধের মৃতদেহ ও তহুপযুক্ত কটি, মদ্যও জল সঙ্গেলইলাম। এবং চারি শত পাচক কর্তৃকরন্ধিত মাংসও আহারের নিমিত্ত সঙ্গেল লইলাম। আমি অদেশে লইয়া যাই-বার নিমিত্ত হয়টি করিয়া বৃষ, গাভী, মেষ ও জ্রীমেষ নেকায় তুলিলাম; এবং তাহাদের খাদ্যের নিমিত্ত এক থলে তৃগও এক থলে শস্য লইলাম। আমার ইচ্ছা ছিল যে অবাক্পুরীর বার জন মনুষ্য অদেশে লইয়া যাই; কিন্তু সভ্রাট কোন মতেই এবিষয়ে অনুষতি দিলেন না। তিনি আমার পকেট সকল দেখিতে চাহিলেন, পাছে আমি, তাঁহার প্রেজা-দিগের সন্মতি সংস্থৃত ভাহাদের লইতে নিষেধ করিলেন।

এইরপে অদেশযাত্রার্থে প্রস্তুত হইয়া আমি প্রাতঃ-কালে বেলা ছয়টার সময় নৌকা ছাড়িলাম। অনুমান ছয় ক্রোশ উত্তরাভিমুখে নেকি৷ বাছিয়া গিয়া আমি অর্জ-ক্রোশ অন্তরে উত্তর-পশ্চিম দিকে একটি দ্বীপ দেখিতে পাই-লাম। ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া প্র দ্বীপের এক পার্শ্বে নক্র স্থাপন করিলাম। দ্বীপটি জনশূন্য বোধ হইল। আমি আহারাদি করিয়া নে কাতেই শয়ন করিলাম। তথায় নিজিত ছইলাম। গাজোখান করিয়া দেখি যে যামিনী গভপ্রায়া, কেবল হুই ষণ্টা মাত্র রাত্র অবশিষ্ট আছে। অতি প্রভাষে অৰুণোদয়ের পূর্বের আমি কিঞ্চিৎ মাংস ও ৰুটি আছার করিয়া নঙ্গর উত্তোলন করতঃ পুনরার আন্তে আন্তে নৌকা ছাডিলাম। পকেট হইতে দিক্নির্ণয় যন্ত্রটি বাহির করিয়া দিকু নির্ণয় করতঃ কোন জ্ঞাতপূর্ব্ব দেশে গমনের চেফা করিতে লাগিলাম। সমস্ত দিবস গত হইল তথাপি চতুর্দ্ধিকে সমুদ্রজল ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

পরদিন অপরাফ সময়ে আমি একখানি পোত দেখিতে পাইলাম। মনে মনে মহা আনন্দ হইতে লাগিল। দেখিলাম, যে জাহাজ খানি দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে গমন করিতেছে। আমি ঠিক পূর্ব্বাভিমুখে যাইতে ছিলাম; নানাবিধ সক্ষেত্তদারা নাবিককে অভ্যর্থনা করিতে লাগি-লাম, কিন্তু ভাহাকোন কার্য্যেরই ছইল না। নাবিক কিছুই দেখিতে ও শুনিতে পাইল না। অবশেষে অৰ্দ্ধ কটা পরে
অনুকূল বায়ুর সাহায্যে ঐ জাহাজের নিকটে উপস্থিত
হইলাম। তখন নাবিক আমাকে দেখিতে পাইরা নিশান
উড়াইতে ও বন্দুকের শব্দ করিতে লাগিল।

আমার আশা ছিল না, যে আমি পুনরায় স্বদেশ-গম্বে ক্লভকাষ্য হইব; কিন্তু একণে এই জাহাজ খানি পাওয়াতে আমার দে আশা বলবতী হইল। স্বদেশগমনে সক্ষম হইব বলিয়া বে আমার কতদূর আনন্দ হইয়াছিল ভাষা বর্ণনাভীত। নাবিক জাষাজের বেগ সম্বরণ করাতে আমি সায়াহ্রসময়ে ভাষার উপর উঠিলাম। জাছাজখানি মদেশীয় দেখিয়া আজ্ঞাদে আমার অন্তঃকরণ উচ্ছলিত হইতে লাগিল। আমার নৌকার যাহা কিছু খাদ্য দ্রব্য ছিল তাহা জাহাজে তুলিলাম; এবং মেষ রুষাদি জীব ঞলি আমার প্রেটের ভিতর রাখিলাম। জাহাতে পঞ্চাশ জন আরোহী ছিল; তাহার মধ্যে আমার একজন পরাতন বন্ধকে দেখিলাম। বন্ধু পোভাষ্যকের সদাণের विषय आयात निकृषे कहिलन। आमि अपिनाम रव পোতাধাক অতি সন্থাক্তি বটেন। বন্ধু আমাকে জিজাসা করিলেন, তুমি কোপা হইতে আসিতেছ ও কোপায় ষাইবে; আমি অবাক্পুরীর র্ক্তান্ত সংক্ষেপে কহিলাম। ভিনি আমাকে উশাদ বিবেচনা করিলেন; কিছুতেই আমার কথা বিশাস করিলেন না। তাঁহার অবিশাস দেখিরা আমি তৎক্ষণাৎ আমার পকেট হইন্তে মেষ, রুষাদি বাহির ক্রিরা তাঁহাকে দেখাইলাম। তিনি দেখিরা চমৎক্রত হইলেন। তাহার পর আমি বলভক্রদেশীয় সম্রাট কর্তৃক প্রদক্ত স্বর্গমুক্তা ও তাঁহার সর্বাবরবের চিত্র প্রানি,দেখাই-লাম। তিনি আরও চমৎক্রত হইলেন। তখন সকলই বিশ্বাস হইল। আমি তাঁহাকে কিঞ্চিৎ স্বর্গমুক্তা প্রদান করি-লাম; এবং অক্সকার করিলাম যে আমরা অদেশে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে একটি বৃষ ও একটি মেষ প্রদান করিব।

জলপথে আমাদের কোন বিপদ ঘটে নাই; কেবল জাহালস্থ একটি মূঘিক কর্তৃক আমার একটি মৃত মেব-দেছ অপহত হইরাছিল। আমি দেখিলাম যে জাহাজের একটি গত্তে প্র মেবের রক্তমাংল নির্লিপ্ত অস্থি রহিরাছে। অব-শিন্ট পশুগুলি আমি নিরাপদে গৃছে লইরা গিরাছিলাম। মাতৃভূমিতে উপস্থিত হইবামাত্র আমি পশুগুলিকে মাঠের ঘাদের উপর ছাড়িয়া দিলাম। আমি বিবেচনা করিরাছিলাম, বে পশুগুলি এখানকার ঘাদ ভক্ষণ করিবে না: কিন্তু দেখিলাম, তাহারা পরম সন্তোধের সহিত নব নব তৃণচয় ভক্ষণ করিতে লাগিল। পশুগুলি জলপথেই মরিরা যাইত; আমি তাহালের কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিতাম না, কিন্তু অর্পবপোতাধ্যক্ষ আমাকে তাঁহার উত্তম বিশ্কুট দিয়াছিলেন তাহা গুঁডাইয়া জল মিশ্রিত করতঃ পশু-শুলিকে খাইতে দিতাম। ভাহাতেই ভাহারা বাঁচিয়াছিল।

বে কর দিবস আমি বাটীতে ছিলাম তাছার মধ্যে আমার পশুগুলি দেখাইয়া বিলক্ষণ অর্থ উপায় করিয়াছিলাম। আমি পুনরায় দেশঅমণে প্রাবৃত্ত হইবার পূর্কেছর শত অ্বর্ণমূত্রা লইয়া আমার পশু করটি বিক্রয় করিলাম। দেশঅমণ হইতে প্রভ্যাগ্যমন করিয়া দেখিয়াছিলাম, বে তাছাদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে।

বাটাতে উপস্থিত হইয়া আমি দ্রীপুঞাদির সহিত
কিছুদিবস স্বগৃহে কালবাপন করিতে করিতে পুনরার দেশজমণে সমুৎস্ক হইলাম। দ্রীকে এক সহস্র পাঁচ শত
স্বর্ণমুজা প্রদান করতঃ পুত্রকল্ঞাদি আত্মীয়বর্ণের
নিকট বিদার লইয়া পুনরার দেশজ্মণে যাত্রা করিলাম।
এই জ্মণের বৃত্তান্ত এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত
হইবে।

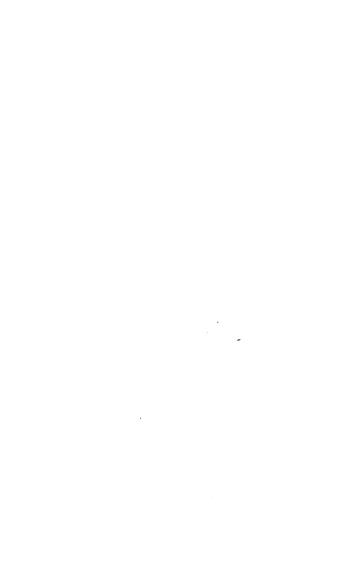

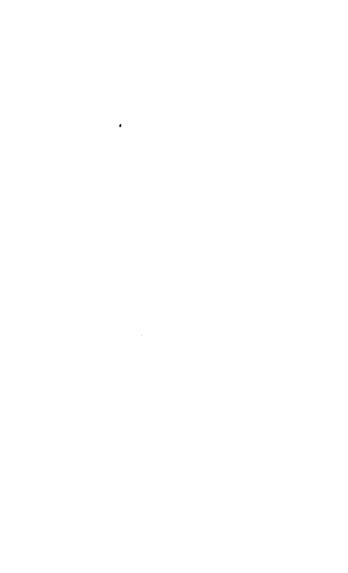

